



गरिएकन मध्यूनन पछ , ध्युक्ते,

\*

শ্রিশরচ্চত্র ঘোষ

শ্ৰীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কৰ্তৃক প্ৰকাশিত।



নৃতন বাদালা যন্ত্র কলিকাতা,—মাণিকতলা খ্রীট নং ১৪৮।

मचर ३३७० ।

37.4.2

म्ला अक है। कृ हाति बाना।

# মায়া-কানন



মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

\_\_\_\_

শ্রী**শ**রচ্চন্দ্র ঘোষ ও

শ্ৰী অথিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কৰ্তৃক প্ৰকাশিত।





নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র কলিকাতা,—মাণিকতলা খ্রীট নং ১৪৮।

'শ্রীশারদাপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

#### বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও স্থপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুস্থানদত পীড়িত-শ্যায় শ্রুষ্থান করিয়া " মায়াকানন" নামে এই নাটকথানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই উাহাকে ছুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। তদন্মারে তিনি " মায়াকানন" নামে এই নাটক ও "বিষ না ধন্গুণ" নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ ছুই নাটকের অধিকারিত্ব অত্ব ও বঙ্গ-রঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার আদেয় করিয়াছি।

নগরীয় স্থনামলক ফ্তন বালালা যন্তে উৎকৃষ্ট কাগজে স্থলর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। "বিষ না ধহুগুণ" সমাপ্ত করিয়া শীদ্র প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চদ্র ঘোষ। শ্রীঅথিলনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক।

কলিকাতা। পোষ,—১২৮•।

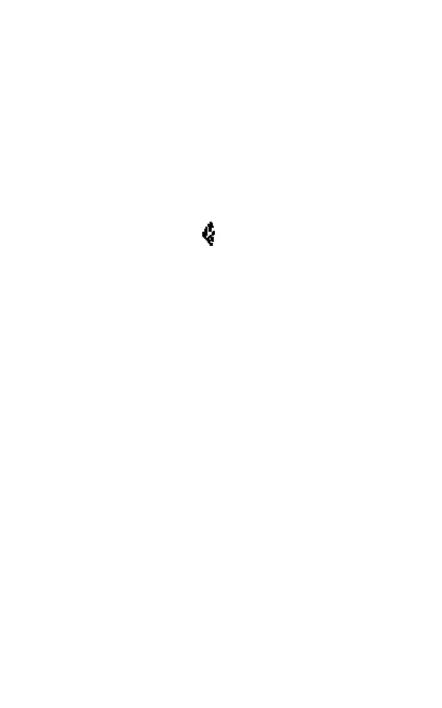



আত্মা ··· ·· ·· মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা। বৃদ্ধ ··· ·· ·· বিচারার্থী।

মদন · · · · এ বুদ্ধের কন্যা স্থভতার

পাণিপ্রার্থী।

নৃসিংহ · · · · · · · · · · · · · ঐ

দৌবারিক, নাগরিক, পার্যচর, বীরপুরুষ, পঞ্চালের দৃত, গুর্জারের

দৃত, রক্ষক, মধুদাস মাতাল ও চুলী ইন্ড্যাদি।

#### खी।

ইন্দুমতী ··· ·· ·· গান্ধারের পদচ্যুত রাজা

মকরধ্বজের কন্যা।

শশিকলা ··· ·· ·· সিন্ধুরাজের কন্যা।

স্থাননা ··· ·· ·· · হিন্দুমতীর সখী।

কাঞ্চনমালা ··· ·· ·· · · শশিকলার সখী।

স্থান্ধতী ··· ·· · · · তপিরানী।

স্থান্তা ··· ·· · · বিচারার্থী র্দ্ধের কুমারী কন্যা।



## মায়া-কানন





প্রথম গর্ভাঙ্ক।



পর্বতারত পথ ;—পশ্চাতে সিন্ধুনগর,—সমুখে মায়াকানন।

(ইন্দুমতী এবং পূ**ষ্পা**পাত্র ও ধৃপদান হত্তে স্থনদার ছন্মবেশে প্রবেশ।)

ইন্দু।—সথি! ঐ কি সেই মায়াকানন ? স্থন।—হাঁ রাজকুমারি!

ইন্দু।—হা, ধিক্ সথি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞান-হারা কোরেছেন!

স্থন।—কেন?

ইন্দু।—কেন?—কেন কি? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী;—তব্ও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্না? স্থন।—(ক্ষুণ্ণ মনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল ? সথি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুল্তে পারে? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা স্থি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুন্লে অনিষ্ট ঘট্বার সম্ভাবনা ?

ইন্দু।—স্থননা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,— ঐ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে?— আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি

স্থন ।—গথি! ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী আমারে বার্মার বোলেছেন যে, " ঐ মায়াকাননে এক পাষাণম্য়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির স্থবর্ণ গৃহে প্রবেশ করেন, সেই স্থলগ্নে যদি কোনো পবিত্র-স্থাবা কুমারী, কি স্থপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুপাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সন্মুখে দেখ্তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বোলেছেন, "অদ্য দিবা ছই প্রহরের পর সেই শুভলগ্ন।"—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ স্থসময়ে তুমি

দেবীকে পুপাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!

ইন্দু।—সথি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয় ? স্থন।—বল কি সথি! তবে অরুদ্ধতী দেবী কি মিথ্যা-বাদিনী ? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা ?

ইন্দু।—তা নয় সথি!—তবে কি, সে সব কথা শুন্লে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্মা। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গৃঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহিভূতি কোরে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কোতে চেন্টা করা কি আমাদের উচিত ?

স্থন।—তা যা হোক্ স্থি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু।—স্থি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্বি শরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপ্ছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেল্তে এনিছিদ?

স্থন।—সখি! আমি কি তোমার শত্রু ?— তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে ?

ইন্দু।—সথি! কি বোলি ?—আমার বিবাহ ? আমার বর ?—যম।—( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ) যেমন যত্ত্ব-পতি বাহ্নদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ কোরেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! ( সজল নয়নে ) এজীবনে কি আমার আর স্থথ ভোগের বাঞ্ছা আছে ?—তাও কি ভূমি মনে কর স্থি! (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

স্থন।—(সজল নয়নে) স্থি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃপুন যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বোলো না। বিধাতা কি তোমারে চির দিন এই অবস্থায় রাথ্বেন ?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

সথি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটা কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোনো সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবীমূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটা বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন!—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অক্তর্ত্রম ভক্তি, অবহেলা করেন না। তাতুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুপ্রাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু।—স্থননা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চিনা,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা হুজনে পালাই। এই ভয়স্কর পর্বত-কাননে কত যে হিংস্র জন্ত আছে, তা কে বোল্তে পারে ? আমরা হুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার হুৎকম্প হোচে !

স্থন।—বল কি স্থি ! এ মহাদেবীর সন্মুখে কি কোনো হিংত্র জন্ত সাহস কোরে আস্তে পারে ! তা এখন তুমি এই পুষ্পা লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর !—হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে ।

ইন্দু।—স্থি! আমার মন চায় না যে, এ বিষয়ে আমি হাত দিই। তোকে আমি বার বার বোলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জান্বার চেন্টা করা অজ্ঞানের কর্ম। সে চেন্টা কোত্তেই নাই।

স্থন।—দখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

#### ( श्रुष्णश्रमान । )

ইন্দু।—স্থনন্দা! দেখিন্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে, ফেলিন্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপন্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,— (আকাশে বজ্রধ্বনি) স্থনন্দা!—স্থনন্দা!—এ কি সর্বনাশ! ইন্!—ইন্! বস্থমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাখা কম্পনে যেন ঝড় উপন্থিত হলো! বোধ হোচে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রদাম নন!—

স্থনন্দা! তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি! (স্থনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

স্থন।—ভয় কি ?—ভয় কি ? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা কোর্বেন !

ইন্দু।—আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ কোরে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হোছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বোলেছিলেম যে, আমাদের এ কাননে আসাই অসুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুশ্বতী দেবী তোরে অমন কথা বোলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্তে পাচ্চি না। যা হোক,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিকক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীত্র পা—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওমা! এ আবার কি?

স্থন।—হাঃ হাঃ হা !—তোমার বর আস্ছেন আর কি ? —ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী ?— (নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু ৷— (সচকিতে) সথি ! কে যেন এক জন এ দিকে আস্ছে ! কি আশ্চর্য্য ! এ দেবমায়৷ ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি না !— শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্বাদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরি কেউ হতে পারে ! তবেই ত আমরা গেলেম ! আয় আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই ! (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি

শকরুণ ভয়ে) হে বনদেবি!—হে মাত!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন!

( মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ )

অজয়।—(স্বগত) কি আশ্চর্যা! বরাহটা দেখতে দেখ্তে কোথা পালালো ? এই না সেই মায়াকানন ?— লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্যদেবের কন্তারাশিতে প্রবেশ কালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধ চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কোলে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সন্মুথে দেখতে পায়।—(সন্মুথে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পারাশিও বিকীর্ণ দেখ্তে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্তে আরও'অনেক ফুল সাজানো রয়েছে !—এ সব কে রাখ্লে ? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই !—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাওত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার প্রবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ কোর্বেন!—সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাজ্জী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীকা কোরে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুজ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা কোরে দেখি না। সেই-ই ভাল।— ( পুষ্প গ্রহণ করিয়া ) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আসার ভাবী পত্নী হবেন,

দয়া কোরে ভাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপননার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্তে পাবো, এ জম্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোনো রমণীর পাণিগ্রহণ কোর্বোনা, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

#### ( भूष्णाञ्जलि अमान।)

স্থন।—(ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুক হাস্যে) দথি! এখন আমারো বড় ভয় হোচে !—(রাজ-পুত্রকে নির্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্চো,— বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্লে ত, বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু।—(কপট ক্রোধে) স্থনন্দা! তুই চুপ কর্। তোর কি একটুও লজ্জা নাই ?—এ মুগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ, ওঁর হাতে অন্ত্র আছে! হয় ত আমাদের হুজনকেই উনি বিনাশ কোতে পারেন!

স্থন।—(সহাদ্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধু দেশের যুবরাজ। আমি ওঁরে অনেক বার দেখিছি।

অজয়।—(পরিক্রমণ পূর্ববিক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি ? এঁরা কে ?—দেবী কি মানবী ?
— আহা ! কি অপরূপ রূপমাধুরী !—দেবকন্যাই বোধ হোচে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব ? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত

হোতে পারে! আমার পূজায় স্থ্পদম হয়েই ভগবতী বনদেবী এই ছুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত কোরেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (কর-যোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শতবার প্রণাম করি! যদি আমার অনুসান অসত্য না হয়, তা হোলে এই ছুটি রম-ণীর মধ্যে যেটি ঊষা-পদ্মিনীর ন্যায় সূলজ্জায় ঈষৎ ফুল্ল-মুখী, দেইটিই অবশ্য এই দিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকুপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে বজ্ঞনাদ) এ কি ? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন ?—তবে কি দেবী আমার প্রতি স্থপনন্ন নন !—আর তাই বা কেমন কোরে বলি ! প্রদন্ম না হলে এমন স্বহুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত কোর্বেন কেন ?—তবে হয় ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কোলে।—( অগ্রসর হইয়া স্থনন্দার প্রতি ) স্থন্দরি ! আপনারা কে ?—আর এ অসময়ে এই বিজন বিপিনেই বা কি জন্যে ?

স্থন।—(করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি— ইন্দু।—(জনান্তিকে জ্রেকুটী ভঙ্গী করিয়া) স্থনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ?

স্থন।—(জনান্তিকে সমন্ত্রমে) সথি! আমার অপ-রাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই ? ইন্দু।—(জনান্তিকে) বল্, আমরা বণিক্ কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়।—(স্থনন্দার প্রতি) স্থন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন ?

স্থন।—রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়।—ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চা কোচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কথনই বণিকছহিতা নন। তুমি হৃদয়ের দার মুক্ত কোরে অকপটে বল, ইনি কে?

স্থন।—রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়দথী——
ইন্দু।—(গাত্রে অঙ্গুলী স্পার্শ করিয়া জনান্তিকে)
আবার ?

স্থন। —রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাব্বেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

জজয়।—য়ন্দরি! ভুমি আমারে প্রতারণা কোলে,
কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে, কোনো
মহৎকুল-সম্ভবা, তাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যা-ই
হোক্, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা কোরেছি,
যদি কখনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি
কখনো পরিণয়ত্রতে অমুরাগী হই, তা হোলে তোমার
ঐ প্রিয়মথীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার
এক মাত্র সহধর্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি!

আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্বই সিন্ধু দেশের
ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি ? এ কি
কুলক্ষণের পূর্ব্ব লক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,
—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিককন্যা?—আর তাই-ই বা কেমন কোরে বলি! মানসসরোবর ভিম্ন অন্যত্র কি কখনো কনক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়?
—পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্ম
গ্রহণ করেন।

স্থন।—(সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি এক জন বেণের মেয়ে বিবাহ কোর্বেন?

অজয়।—সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হোতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা ছ্মন্তের হুদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচর দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মাণকন্যা নন।" আমার হুদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বোল্ছে,—তোমার ঐ সথা বণিক্কন্যা নন।

ইন্দু।—(স্থনন্দার প্রতি) সথি! মানব-ছদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না ?

অজয়।—(স্বন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—

(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে ! রাজকুমার কোথায় ?—

রাজকুমার কোথায় ?—দেখ্, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যান্ত্রে আক্রমণ কোরেছে!

অজয়।—( ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই।
পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—
অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দর্শন স্থখ লাভ করি।

(নেপথ্য)—ওরে! আবার শৃঙ্গধানি কর্। রাজকুমার না হোলে এই ভীষণ ব্যাদ্রকে আর কে নিরস্ত কোতে পারে ?

অজয়।—(দেবীকে প্রণাম করিয়া স্থনন্দার প্রতি) স্থানরি! যেমন পদ্মে স্থান্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার প্র মনোমোহিনী সথী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, য়েমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চোল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সথীর দিকেই থাক্লো।

[ ইন্দুমতীর প্রতি সতৃঞ্চ নয়নে
দৃষ্টিপাত করিতে করিতে

অজয়ের প্রস্থান।

স্থন।—সথি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না!
আর আঁথি ছুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?—
এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন
অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু।—চল্ দথি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাত্র

ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ কোরেছে, সে হয় ত এখানেও আদ্তে পারে। তা হোলে কে আমাদের রক্ষা কোর্বে?

স্থন।—দেখ সখি, অরুদ্ধতী দেবী দৈব নির্ণয়ে কি স্থপণ্ডিতা!

ইন্দু।—তাই ত! কি আশ্চর্যা! এখন দেখি, ভবি-যাতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ, তোর পেটে প্রায় কোনো কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বোলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখ্লেম, তা সত্য কি স্বপ্রমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন্।

. ডিভয়ের প্রস্থান।

#### দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

সিন্ধুনগর ;—রাজপ্রাসাদ ;—যুবরাজের মন্দির। (রুদ্ধ রাজার প্রবেশ)

রাজা।—( পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত ) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে ? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক!

( দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবা।—মহারাজ!

রাজা।—মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর। দোবা।—রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

প্রিস্থান।

রাজা।—( স্বর্গত ) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্
শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজদিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের স্থায় চতুর্দ্দশ বৎসর
বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ হুরন্ত কলিযুগে
দেখ্ছি, পিতা যদি সর্ব্বতঃপ্রয়ের পুত্রের শুভানুষ্ঠান
করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ববিতন বিজ্ঞেরা
যথার্থই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিলা!"

#### ( মন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্রী।—মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রভূষে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সোভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্চে না।

রাজা।—মন্ত্রি! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী।—মহারাজ ! এ কথা সর্ব্ব সাধারণেই ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব্বদিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্বজন-বিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞান্ত হচ্চে।

রাজা।—মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী।—এর কারণ কি ? নরবর! আপনার কিসের অভাব ? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় স্থশাসিত; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে! মহারাজের কিসের অভাব ? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি ?

রাজা।—মন্ত্রি! তুমি যে সকল সোভাগ্যের উল্লেখ কোলে, এ সকল আমার পক্ষে রুথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটী দরিত্র প্রজা নাই, যে আজ্ আমা অপেক্ষা শত গুণে স্থা নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্বিক্ষ কে খণ্ডাতে পারে ?

মন্ত্রী।—( সবিস্ময়ে ) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারি-বিন্দু দেখতে হলো ?

রাজা।—( সজল নয়নে ) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রদঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দৃত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রদঙ্গ কোলে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বলে, "পিতা, আমার অসুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম্ম কেন কলেন?" অসুমতি! পিতারে কি কথনো এ সব বিষয়ে পুজের অসুমতি নিতে হয় ? ইচ্ছা করে ছ্রাচারের মস্তক্ষেদন করে ফেলি! তা ভূমি কি বল ? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিওের লোপ করা, আমার বিবেচনায় প্রোয়ঃ।

মন্ত্রী।—কি সর্কানাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কর কি আপনার উপযুক্ত ? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্য্যে পাগুব-র্থিদলকে রণমুথে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্মা-বহিন্তৃতি অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব প্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত স্থাল, নিতান্ত ধর্ম-পরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিফাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগৃঢ় কারণ আছে। সেই গৃঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বাদে উচিত হচ্চে। রাজকুমারী শশি-কলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের

ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অস্বকার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন্। স্ত্রীবৃদ্ধি সর্বত্ত পরিকীর্তিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা।—মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দোবা-রিক!

· (দৌবাবিকের প্রবেশ<sub>র</sub>)

(मोवा ।—गहातां ।

রাজা। — শশিকলাকে এখানে আস্তে বল।

দৌবা।—রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা।—এর যে কোন গৃঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তথায় হয়ে উঠেছে। সে সর্বাদা স্থকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জন করে উঠ্লো।

( শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

শশি।—(গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন ?

রাজা।—বৎসে! চিরজীবিনী হও! তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা ? এর কারণ তুমি কি কিছু জান ?

শশি।—পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন স্থথ হুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে
সে সব কথা ব্যক্ত কর্তে নিষেধ করেছেন।

রাজা।—বংদে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যদি
কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্কাদে দূর
হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে
বল।

শশি।—প্রায় ছুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মুগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণ ক্রমে, পর্বতময় কাননপ্রান্তে উপস্থিত হন। দেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠ-সন্নিধি পুষ্পরাশি দেখ্তে পান। তিনি ইতিপূর্বে মায়া-কাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। দেই দিন দেই সময়ে, সূর্য্যদেব কন্যা-রাশিতে প্রবেশ কর্ছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্পা নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্লেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চান্তাগে ছুইটা ছন্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ ছুচীর মধ্যে একটী মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে, তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ কর্বেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা।—( মস্তকে করাঘাত করিয়া ) কি সর্বনাশ ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো ?

মন্ত্রী।—( সত্রাসে ) মহারাজ, এরপ আশক্ষার কারণ কি ?

রাজা।--মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জন-শ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্লে, অদৃষ্টপূর্বে রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখ্তে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুক্ষ হয়ে যায় ! হায় ! হায় ! অজয় কেন এ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন! ( দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সংকল্ল হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, ভুমি মা প্রাণপণে তারই চেম্টা দেখ।

( নেপথ্যে **পুরুষোক্তি** বিরহ গীত।)

ঐ মা তোমার দাদা ! আহা ! কি ছুংখের বিষয় ! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, ভূমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর । আর তারে এই প্রাণ-সংহা-রক, বংশ-নাশক সংকল্প হতে নির্তু কর্বার জন্যে সাধ্য- মতে চেফা কর। ভগবতী বাগ্দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর জ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

> [ এক দিক দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চন্মালার প্রস্থান।



### দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্পুনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা।
( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ )

প্র-না।—মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দৃত প্রেরণ করেছেন ? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে ?

্দ্নিনা।—আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গতকল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেচেন।

তৃ-না 1—মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

দ্বি-না।—না মহাশয়! কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন। তৃ-না।— আমাদের মহারাজের কি সোভাগ্য! কারণ পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন রন্ধ হয়েচেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান সিন্ধুনদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।

প্র-না।—মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী! স্কুতরাং আমরা সকলেই এইরূপে আশা করি বটে। কেন না আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

সকলে।—(সমস্ত্রমে) বলেন কি, বলেন কি! কি বাধা মহাশয় ?

প্র-না।—জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপ্নাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই ?

সকলে।—কি জনরব মহাশয় ?

প্র-না।—আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে।—(সকোতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো ? প্র-না।—মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পা-প্রুলি প্রদান কর্লেন, অমনি সম্মুখে স্থীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখ্তে পেলেন। তিনি নরনারী কি স্থরস্কারী, তা পরমেশ্বই জানেন।

সকলে 1—( সবিস্ময়ে ) তার পর মহাশয় ?

প্র-না 1—তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্গদ্ হৃদয় হয়ে, দেবীর সন্মুখে এই প্রতিজ্ঞা
কর্লেন যে, সেই স্থন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন
পত্নীত্বে গ্রহণ কোর্বেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে,
পঞ্চালাধিপতির দূতকৈ ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে।
মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্ত্রপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর
স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে।—হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি ?

প্র-না।—আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবিধি এখানেই বাস কর্ছেন; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই ? এ কি আশ্চর্য্য! সে যা হোক, পঞ্চালাধি-পতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অপ্রেয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তৃ-না।—( সগর্বে ) মহাশয় আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান কর্ছেন ? পঞ্চালাধিপতির পূর্বে পুরুষ পাগুবদের শশুর ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈযণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয় যুগলের সহিত কুরুক্তে
ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু,
আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের

বংশ-গোরব বীর-প্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবদ সম্মুখ সমরে সমুদয় পাগুব-বল পরাগ্নুখ করেছিলেন ? পর দিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকোশলে।

প্র-না।—যা হোক্, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্নীয়।
বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায়, আমাদের, রাজকুলরবি
পঞ্চাল রাজকুলকমলিনীকে প্রফুল করুন। আর আমরা
যেন তার স্থসোরভে স্থখ সন্তোষ লাভ করি। যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও
তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি।)

ঐ শুনুন, মহারাজ রাজ্মভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা।)

( রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর বীরপুরুষের প্রবেশ )

সকল-সভ্য।—(উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ চিরবিজয়ী হোন্!

( त्रांका झान-वृत्तान शीरत शीरत निःशामान छेशरवशन । )

রাজা।—সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সোভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভক্ষীভূত হচ্ছে, শত সহস্র স্থপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট ছুদ্ধৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্য- লোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত
হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্ত জ্ঞানে, এ সোভাগ্য প্রার্থনীয়
নয়; অদ্যকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন
না, যে ইন্দ্রভুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয়
তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কত করেছিলেন,—যে
উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন
কোথায়? হায়! মাদৃশ খদ্যোত আজ কি নিশানাথের
উচ্চাসন অধিকার কর্তে এসেছে! যা হোক্, আমার
ন্থায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ তুর্বহ ভার বহন কর্তে সাহসী
হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে।—(হস্ত উত্তোলন পূর্বক সাহলাদে) মহা-রাজের জয় হউক!

প্র-না।—( দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে)
মহাশয়! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি স্থূলীলতা!
কি অমায়িকতা! কি মিউভাষিতা! যৌবনারস্তে যাঁরা
ঈদৃশ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গোরবে ফেটে
পড়েন। তা দেখুন সাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে
প্রজার যে কত মত স্থেলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে
শেষ করা যায় না।

দ্বি-না।—(জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহা-শয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাব্ৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে। মন্ত্রী।—ধর্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন! তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারার্জ তাঁর বক্তব্য প্রবণ করেন।

রাজা।— আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়। মন্ত্রীর প্রসান।

রাজা।—ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগ-য়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার স্থচারুরূপে সম্পন্ন হচত পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন।—ধর্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ
দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে,
যেথানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে,
সন্দেহ নাই।

( দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ )

দূত ।—মহারাজের জয় হোক্। এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চাল-রাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্কাদ কর্ছে।

রাজা।—(প্রণাম পূর্বক সবিনয়ে) বস্তে আজ্ঞ। হোক্।

দূত।—(উপবেশন করিয়া) মহারাজ ! আ্যার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্ত্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে। রাজা।—পঞ্চালপতি আমাদের পরমায়ীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃ-জ্যোৎসা, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণ-জালবৎ এ ভারতরাজ্য স্থদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তা সে রাজচক্র-বর্তী, কি উদ্দেশে আপনাকৈ এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করে-ছেন ?

দূত।—মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন ? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অফুমাদন করেছেন। স্থতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্ত্বগুতা এখন আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্মাবতার! আপনি দিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা।—(স্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রপ তর্নীকে ব্যপ্রভাবে কূলাভি-মুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শুকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক, যে এরপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে প্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরপ প্রদঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাক্বে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান কর্বেন।

দূত।—( সবিস্ময়ে ) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন ?

রাজা।— আপনি রৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ
নীতিজ্ঞও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি
প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে,
তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া
উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় স্থ্যবাসনা বিস্মৃত
হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বাঙ্গীন্ স্থান্থেষণ করি।

দৃত।—মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্বের কত শত. রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে সাংসারিক স্থভোগে বিমুখ হন নাই ?

রাজা।—দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচে;
কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মনি
আছে; কিন্তু সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়।
অন্য অন্য রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে
সেই পথেই গমন কর্বো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত।—( গাত্তোত্থানপূর্বক কিঞ্চিৎ সরোষে ) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিজ্ঞমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ বন্ধন না হয় ?

মন্ত্রী।—দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্থভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, এখন সম্যক বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বস্তুন।

প্র-না।—(দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে)
কেমন মহাশয়, শুনলেন্তো? এখন বলুন, জনরব সত্য
কি মিথ্যা? আপনি দেখ্বেন, এ বিবাহ কখনই হবে না।
লাভে হতে কেবল মহারাজের শক্রদলমধ্যে অতঃপর
পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক্, এ বুড়ো
দৃত বেটার ক্থায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর
পরাক্রম দেখা যাবে।

তৃ-না। — ঈদৃশ সহদয় রাজার জন্যে কোন্ বীরপুরুষ, রণ-দেবীর সন্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে ? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা।—পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। স্থতরাং তাঁর স্থতিবার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত !--মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ চূড়ামণি! পিতৃস্থলে

এক জনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (কর যোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃত রূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শশুর যে শাস্ত্রান্ম্নারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধ সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য স্থা সন্থোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শক্ররাজ্য, থাগুবের ন্যায় ভত্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা।—(ঈবৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীত্র -শীত্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রীবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! দেখুন, মন্ত্রীবর! দূত মহাশয়ের আতিথ্য কার্য্যে যেন কোন রূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী।-রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাদী একটী যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি দকল অপেক্ষা প্রাচীন, দে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নালিদ আছে।

রাজা।—আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।
দৌবা।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রহান।

রাজা।—মন্ত্রীবর! এ কি ব্যাপার ? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে! মন্ত্রী।—বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম অবতার; আপনার সমীপে কুল-কামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

( একটী যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ )

বৃদ্ধ।—মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদগ্রন্ত; এই যে কন্যাটা, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, এ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটা আমার স্থাপুত্র। কিন্তু, এই নৃদিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটাকে গ্রহণ কতে সর্বাদাই সচেই। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীম্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজ-সমিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা।—গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোন রূপ ন্যুনাধিক্য আছে কি না ?

র্দ্ধ।—না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব,—উভ-য়েই ঐশ্বর্যুশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়-পাত্র।

মন্ত্রী।—( সহাস্য বদনে ) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না !

রাজা।--দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটী যদি যৌবন-

সীমায় পদার্পণ না কতেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটীকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোরতি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটীর নাম কি?

বৃদ্ধ।--- মহারাজ ! এর নাম স্বভদ্রা।

রাজা।—ভালো স্থভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ ?

স্থভ।—( লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি )

রাজা।—দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে
লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার
মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই •যথার্থ
বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায়
যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার
সঙ্গীদের কাহারোই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর
দাও।

স্ত।—( মন্তক অবনত করিয়া মৃত্স্বরে ) মহারাজ ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা।—কি বল্লে বাছা?

নৃসিং।—(ব্যথ্যে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে স্হোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন। রাজা ।—(র্দ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুন্লেন্ তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের সহিত পরিণয় প্রার্থিনী নন।

মদ।—মহারাজ ! স্থভদ্রা ত স্পান্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ দিদ্ধান্ত মহারাজের সম্চিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী।—(সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখ্ছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পাষ্ট বুঝ্তে পার্ছোনা? সহোদরকে কি কেউ কথন বিবাহ করে থাকে?

রাজা।— আর দ্বন্দে ফল কি ? (রুদ্ধের প্রতি) মহাশ্য়! আপনি কন্যাটী নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী
স্রোক্তমতীর গতি আর স্বাধীন মনোরতি রোধ কতে
প্রয়াদ পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া
ছঃসাধ্য; যদি বা কটে প্রেষ্ঠে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া
যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিই বই ইন্ট লাভের
সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং।—( উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—দেখুন মন্ত্রীবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র স্থবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যোতুকের স্বরূপ প্রদান কর্বেন।

নৃদিং।—মহারাজের জয় হোক, মহারাজ আপনি স্বয়ং বৈবস্থত মনু।

### ( নেপথ্যে ৰন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্হিক বাদ্য )

মন্ত্রী।—বেলা ছুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভা ভঙ্গের অনুমতি হোক!

রাজা।—আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন্।
সকলে।—( আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজ
চিরবিজয়ী হোন! মহারাজ কি সূক্ষ্ম বিচারক! আর
দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[ মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ।—(সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি সূক্ষা বিচার বলে? কি অন্থায়!

মন্ত্ৰী।—কেন ?—অন্যায় কি হলো ?

মদ।—যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয় ?

মন্ত্রী।—( সহাস্য মুখে ) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখ্ছি! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি ?

মদ।—( রৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি ) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন ?

র্দ্ধ।—বাপু, আমি আর কি বল্বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র স্থবর্ণ-মূদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্বত্ত মঙ্গল হোক!

মদ।—(সজোধে) আপনি দেখ্চি অর্থপিশাচ! সমুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃক্পাতও করেন না।

মন্ত্রী।—হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুন্বো, একবারও এরপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অন্তের হৃদ্যের দিকে দৃক্পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্ত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য্য।

[ বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী।—(স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখ্চি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তিকটকময় তুর্গম তুর্গস্বরূপ হয়ে উঠ্বে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরপ উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কত্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে জ্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপ্রপনী যদি কোন উপায় কত্তে পাত্তেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সন্ধাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সংপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায়

না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, এক বার তাঁরি নিকটে যাই।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিন্ধুনগর রাজপুরী;—শশিকলার মন্দির।
(শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা)

শিনি ।—দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপ-বেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সম্ভুফ্ট কি অসম্ভুফ্ট হয়েচে।

কাঞ্চ।—স্থি! তোমাকে সে চিন্তা কতে হবে না।
কেন না, মহারাজের আয়ে স্থশীল, নিফভাষী, বিন্য়ী আর
সদ্গুণান্তিত কি আর চুটী আছে ?

শিশি।—তা সত্য বটে; কিন্তু স্থি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্বার নয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দিয় বিধাত! তুমি কি এত দিনের পর সত্যসত্যই এরাজকুলের স্বর্গ-দীপ নির্বাণ কতে বাহু প্রসারণ কচ্চো! শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায়

প্রকাশ করেচেন! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘট্বে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়!

কাঞ্চ।—এ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আস্চেন। ওঁর কাছে সকল সম্বাদই পাওয়া যাবে এখন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি।—মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী।—রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী, ও চিরস্থবিনী হোন!

শশি।—কাঞ্চনমালা! শীত্র মন্ত্রী মহাশয়কে বোস্তে আসন দাও।

( আসন প্রদান )

মন্ত্রী মহাশয় ! বোস্তে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার ় রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী।—(উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি ! সকলি স্থান্থাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ
আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও,
প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক স্থান্ট প্রাচীর এ
নগর বেইন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও
তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।

শশি।—( সাহলাদে ) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয় ! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ?

মন্ত্রী।-মধুরদে তিক্ত নিত্র রস ঢালা উচিত নয়।

তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে আদা। আপনার অগ্রজ পরিণয়প্রস্তাবে কোনমতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্বব সূচনা!

শশি।—(সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম! আমি যে দাদাকে কত সেধেচি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোনমতেই বিশ্বত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী।—কে জানে রাজনন্দিনি! হয় তো, কোন হ্রন্নামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপ্রনে উপৃত্বিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক, আমাদের এখন এই কর্ত্তব্য যে, এ বিষয় ভাল রূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই হ্রন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর নিবানিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আস্বেন, এ বড় সন্তব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত কর্বেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগর-

বাদিনী যত কুমারী আছেন,— কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, দিন্ধুনদীতীরস্থ বিলাসকানন নামক পুজ্পোদ্যানে আগমন কত্তে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জান্বেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি।—মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটা যথন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি ?

মন্ত্রী।—(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক)! রাজকুমারি! চির-জীবিনী হোন!

শশি।—ছুরন্ত যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখ্বেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী।—রাজনন্দিনি ! এ কি ? আপনি শান্ত হোন !
বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতীকার কর্বেন।
আর এ আশীর্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে কর্বে।
চিন্তা কি ? এক্ষণে আশীর্বাদ করি, বেলাটা অধিক
হয়েছে; এখন বিদায় হই।
[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শশি 1—শুন্লি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থই উন্মত্ত হলেন ? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কতে পারি না! (রোদন)

কাঞ্চ।—প্রিয় সখি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুন্লে না, মন্ত্রীবর কি বল্লেন?—বিধাতা আছেন। তা এখন এদো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি কর্বে চলো।

শশি ৷—স্থি ! আমি কি এমন ভাইকে হারাবো ! (রোদন)

কাঞ্চ।—( হস্ত ধারণ করিয়া ) এসো স্থি, এসো ! [ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

( ঢুলি ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী হত্তে মধুদাদের প্রবেশ )

মধু। —ব্যাটা জোর করে বাজা।

( কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ )

প্র-না।—কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, রুত্তান্তটা কি বল দেখি ?

মধু।— আরে বাওয়া! ভ্রমর কি কখনো মধুশূন্য পেটে থাকে ? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না।—তোমার হাতে ও কি ?

মধু।—চেঁচিঁয়ে বাজা। (উন্মন্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে
দিল্পনগর নিবাদী জনগণ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ভ্রাহ্মণ,
কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্চ, কি শৃদ্র, যে কোন জাতই হোন্, স্বীয়
স্বীয় ক্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ
কর্বেন্। (ঢুলির প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। — ওহে মধু। এর অর্থ কি?

মধু।—(হাস্থ করিতে করিতে প্রমত ভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকত্যারা স্বয়ন্দ্ররা হতো। রাজারা দেশ-দেশান্তর হতে স্বয়ন্দ্রর সভায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ন্দ্রর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে কর্বার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি স্থান্দরী মেয়ে প্রাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

দ্বি-না।—(প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাছকা বাহকের কর্ম করে, বেটার কথা শুন্লেন? ইচ্ছে করে বেটাকে জুত মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক্। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[ নাগরিকগণের প্রস্থান।

মধু।— আবে ঢুলি, জোর করে বাজা।
[ ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও
ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মধ্দাস ও
ুট্লির প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিম্বুনগর; — সিম্বুতীরে অরুক্তীর আশ্রমী (অরুক্তী আসীনা; — স্থনন্দার প্রবেশ)

স্থন।—ভগবতি! আপনার শ্রীচ্রণে প্রণাম করি; আশীর্কাদ করুন!

অরু।—বৎসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি ?

স্থন।—ভগবতি ! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই ?

অরু।—িক সম্বাদ বৎসে ?

স্থন।—রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহা ব্রত কর্বেন। এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপ-লক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা?

জর ।—বৎসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর,—যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়ক্ষর। স্থন।—যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় স্থীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন ?

জরু।—(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন ? যে বেশে ভদ্র-ঘরের কন্সারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

স্থন।—তা হলে কি আমাদের গুপ্তভাব আর থাক্বে?
ভগবতি! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ কর্বার সময় আমরা
প্রিয়সখীর বহুমূল্য, বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন
যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের
লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয়সখীর এক একটী পরিচ্ছদ
এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন
সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অমুরূপ একটী সামান্য
পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু।—(সহাস্থ বদনে) বৎসে! তুমি নির্ভন্ন হও।
যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে স্থপরিচ্ছদ হয়, তোমার
সখীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভূষার
উত্তম রূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো;
তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

ন্থন I—বে আজ্ঞা ভগবতি ! তবে, এখন বিদায় হই ।
[ স্বনদার প্রস্থান ।

অরু।—( স্বগত ) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাক্বে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা

যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখ্চি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ু-সন্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি ? আমার চক্ষে অশ্রেদয় হলো! ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বহুন্ধরার কোমল হাদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসর্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতাগুলাদির মূল পর্যান্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখ্ছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ্ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! ( পরিক্রমণ করিয়া ) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে! আর. কেবল যে রূপসী, তাও নয়, স্থশীলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল কমলের ন্যায় এঁর মানদ-সরোবরের শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন স্থরূপা ও স্থশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত হুঃখ লিখেচেন ? ( দীৰ্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলাখেলা দেবতাদের ছুজ্জেয় ! আমরা ত সামান্য মনুষ্য মাত্ৰ।

## ( রাজমন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্রী।—ভগবতি! আশীর্কাদ করুন! (প্রণিপাত)
অরু।—দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্কাদ
করুন! ঐ কুশাদন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী।—( আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি ! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্রদৃদ্যবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্যাটী যথার্থ মানবী এবং এই নগর নিবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ং-কালে ভাঁকে আমরা সকলেই দেখ্তে পাবো।

অরু।—মন্ত্রীবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম ভালো হয় নাই। য়দি সে কন্যাটী স্থরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগর বাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্রিতে য়তাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর য়ে অগ্রি বর্ত্তনান অবস্থায় হঃসহ, সে অগ্রি দিগুণ প্রবল হয়ে উঠ্লে কি রক্ষা থাক্বে?

মন্ত্রী।—তবে আপনি কি সে কন্যাটীর কোন সন্ধান পেয়েছেন ?

অৰু।— আজা হাঁ।

মন্ত্রী।—(ব্যথ্রভাবে) ভগবতি ! ত্যাতুর ব্যক্তি, দূরে
বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহলাদে
মগ্ন হয়ে ব্যথ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার
এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি
আনন্দিত, আর স্বিশেষ সমস্ত শুন্বার জন্যে সাতিশয়
ব্যথ্র হয়েছে। অতএব, অমুগ্রহ করে শীস্ত্র বলুন, তিনি
কে ?

অরু।— আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী।—ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় স্থরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্কনী; গদা-বিদ্যায় যতুকুলতিলক বলভদ্রতুল্য; ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মারাজ যুধিষ্ঠিরের সমত্ল্য; আর, বদান্যতায় সূর্যান্ত শ্রীমান কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যান্থ। রাজ্ধির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু।—যে কন্যারত্নটাকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, দেটী সেই রাজ রাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের এক মাত্র তুহিতারত্ব।

মন্ত্রী।—( সবিস্থারে ) বলেন কি ভগবতী ? রাজনিদানী ইন্দুমতী ? যাঁর রূপের গোরবে, যে উর্বাদীকে
কবিরা আখণ্ডলের সর্বাস্থ বলে থাকেন, সে উর্বাদী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খদ্যোৎমালার ন্যায় মান হয়, মহারাজ
কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন ? তা তিনি সে
সময় ঐ মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি
আমাকে বলুন।—গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়াকাননে পরিভ্রমণ কোর্তে আস্বেন।

অরু।— আপনি কি শোনেন নাই যে, ধুমকেছু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজ- বিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে ?

মন্ত্রী।—হাঁ, এরপ জনরব প্রত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায় ?

অরু।—তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি কর্চেন।
মন্ত্রী।—হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে

স্থাপতি মর্ত্যলোকে উদাসীন ভাবে পরিভ্রমণ কর্চেন!
যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অস্তরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—দে

হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে ?

অরু।—মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্বাদা অপরিবর্তিত থাকে না! কথন উচ্চে, কথন নীচে,—চক্রনেমীর ন্যায় সর্বাদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী।—ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সোভাগ্য!
গাস্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান্! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল।
ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের
মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সম্রাটপদ লাভ কোর্বেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয় যজ্ঞ
কর্তে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গোরবের
লাঘব করতে পার্বেন, সন্দেহ নাই।

অরু।—মন্ত্রীবর! আপনাকে একটা গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতাস্ত অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে একাস্ত প্রতিকূল, আমার ইফাদেব ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, "বংদে! তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাজিকণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোনমতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ববি মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নেও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!——

( শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্ট বস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ )

মন্ত্রী।—(সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! এ কি! (করযোড় করিয়া) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন করেছেন? আপনার কি আজ্ঞা?

আত্ম।—(গন্তীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ
মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন। এত
দিনের পর, এই পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়।
এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির ছহিতার সহিত
তার পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা
নাই; সাবধান হও!

#### ( अन्तर्शान )

অরু ।—এ দেখ্লেন ত মন্ত্রী মহাশয় ! শুন্লেন না ?
মন্ত্রী ।—ভগবতি ! আমার এমনি হুদ্কম্প হচ্চে যে,
মুখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা ! উঃ ! দাঁড়াতে
পাচ্চি না ! এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই ।

অরু।—মন্ত্রীবর! সাবধান হবেন, দেখ্বেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী।—ভগবতি! এ দকল কথা এ দাদের হৃদয়ে চির-কাল গুপ্ত থাক্বে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্কাদ করুন, বিদায় হই। ভরদা করি, আপনিও অদ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে পদার্পণ কর্বেন।

অরু।—তা অবশ্যই যাবো।

[ মন্ত্ৰীর প্রস্থান।

অরু।—(স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুন্তে পাই, তাতে বোধ করি, এসব কথা শুন্লে, হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কত্তে পারে! যদি সে আপন ইপ্দিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়!

> ( স্থনন্দার সহিত স্থচারু ও উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ )

অরু ৷—এস বৎসে ! তুমি ত এখন শারীরিক স্থস্থ হয়েছ ?

ইন্দু।—আজে হাঁ, এক প্রকার হৃত্ব হয়েচি।

অরু।—(অগ্রসর হইয়া) বংসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নৃতন মহারাজকে ভাল বাস কি না ?

रेन्द्र।—(बीए। श्रमर्गन)

স্থনন্দা।—ভাল বাদেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন?

ইন্দু।—(জনান্তিকে স্থনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লঙ্জা নাই ?

স্থনদা।—কেন ? লজ্জা থাক্বে না কেন ? যদি তুমি এ
মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি ? তিনি এক জন
সামান্য ব্যক্তি নন। তাতে আবার পরম স্থপুরুষ; তুমিও নব
যুবতী, তোমাদের মিলন যে স্থজনক হবে, তাতে সন্দেহ
নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি ? আর এই ভগবতী
আমাদের মাতৃ সদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত।

অরু।—(স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাতো, তবে নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্তু সিম্কুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূ ভারতে কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষীস্থরূপিণী জনকরাজ-তন্যাকে বামেকোরে অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কত কোরে ছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি কি এই মহারাজকে ভালবাস?

रेन्द्र।—(बौड़ा श्रमर्भन)

অরু।—(সহাস্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝ্তে পার্লেম!

স্থনন্দা।—ভগবতি! আপনি কি না বুঝ্তে পারেন ? প্রিয়দথী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

অরু।—যা হোক বংসে ইন্দুমতি ! একটা পরামর্শ
দিই, অবধান কর ! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের
সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে । যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব
করেন, তবে তুমি এই বলো যে "কোন বিশেষ কারণে
আমি সম্পূর্ণ এক বংসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি
দিতে পারি না ।"

ইন্দু।—(মুথাবনত করিয়া মৃত্স্বরে) যে আজ্ঞা জননি!
অরু।—অদ্য কয়েক দিবদ নৃতন রাজা সিংহাদনে
উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা নহোৎদবে প্রবৃত্ত হয়েচে।
রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব
আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চলো; তা হলে পথে
নির্বিদ্বে যেতে পার্বে।

স্থনন্দা।—( স-উল্লাসে) আমাদের কি সোভাগ্য ভগ-বতি! তবে চলুন!

[ সকলের প্রস্থান।

### দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

সিন্ধুতীরে রাজোন্যান ;—দ্রে দেবালয় ;—আকাশে পূর্ণচক্র।
( শশিকলা, কাঞ্চনমালা, ও মন্ত্রীর প্রবেশ )

শশি।—বলেন্ কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য ?
মন্ত্রী।—রাজনন্দিনি! ঐ যে দূরে পর্বত দেখ্চেন,
ও যেমন অটল, ভগবতী অরুদ্ধতীর ক্থাও তাদৃশ। তিনি,
এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি।—আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপ্নি কি
জানেন্ না যে, যদিও—অজানত খাদ্য দ্রব্য,—যদিও সে
খাদ্য দ্রব্য দেবছর্লভ হয়, তর্প্ত ভক্ষকের সহসা তা
স্পর্শ কোতে ইচ্ছা করে না।—সর্কবিধায়ে মানব-মনের
সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুন্লে, সহসা;বিশ্বাস
কর্তে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,— আর
মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি ?—তা হলে, আমার
দাদার তুল্য ভাগ্যবান ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর
নাই। গান্ধারপতি, রাজনিদিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের
এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে ? নদকূল সাগরেই পড়ে, সাগর
কি কখনো নদগর্ভে পড়েন ?

মন্ত্ৰী।—( দীৰ্ঘ নিশ্বাদ )

শশি।— আপনি এ দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ কর্লেন কেন ?

মন্ত্রী।—রাজনন্দিনি! আসার বিবেচনায় পঞ্চালপতির তুহিতা,—যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ স্থরূপা নন, তবুও দর্বথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে-ছেন, তিনি ধর্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! স্নতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক প্রদা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য এক প্রকার লগু-ভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি ? কেন না, চপলা লক্ষী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই, দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্বিদ্মে সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবানকে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধুজনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃক্পাত করে না, মহদংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ফ দিয়া উল্লজ্ঞ্মন করে, শূরদত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী যে, গান্ধার রাজসংসারে চিরনিবাদিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি ? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থা-বিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর

প্রবীণ বান্ধবমগুলী বিদ্যমান; হক্তীনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন;
বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এরাঁ সকলে আর
অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে
অভ্যুখান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়্বো, তার
সন্দেহ নাই। জোপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্রি এখনো
নির্বাণ হয় নাই।

শশি।—তা গান্ধার দেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

মন্ত্রী।—আপ্নি কি দেখ্চেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নৃতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্তী দেখ্বেন। স্থতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে রৃদ্ধি কর্বেন, সে বিষয়, হস্তা-মলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তহীন অহী-স্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি।—মন্ত্রীবর! এ সকল কথা ভাব্লে মন অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! ঐ শুনুন,—কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কোচেট।

> (নেপথ্যে পদধ্বনি, হুপুরধ্বনি ও গীত ;— সন্ধ্যাকালে বসস্ত বর্ণন।) ू

মন্ত্রী।—রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন কোরে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না ? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন।

[প্রস্থান।

শশি।—কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন কোরে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চিনা। লোকে বলে, বিপত্তি কালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, স্থবর্ণ-মূগ দেখে বুঝ্তে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন।—স্থি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময় ? তোমাধ্র ও পদ্মচক্ষু অঞ্চপূর্ণ দেখ্লে লোকে কি ভাব্বে ? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত!

(নেপথ্যে গীত ;—পূর্ণচন্দ্র বর্ণন)

শশি।—সথি! আমি যথন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ সমারোহে দক্ষত হয়েছিলেম, তথন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা
করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন
আহলাদ আমোদ কত্তে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে
আমোদ প্রমোদের কথাবার্ত্তা কইতে পারি? তা চলো;—
যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না
দেখালে, অবশ্যই লোকে অযশ কর্বে। ঐ যে দাদা আর
মন্ত্রীবর এ দিকে আস্চেন!—যা বল স্থি! ইন্দুমতীই

হোন্, কি স্থরনারীই হোন্, এমন কার্ত্তিকেয়কে দেখ্লে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

( রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

চলো স্থি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্তুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায়;— আর মনেও করে না যে, সে অভা-গিনীর কি ছুর্দ্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থানোদাম।

রাজা।—শশি! একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ একটা কথা আছে।

শশি।—দাদা! বলুন, আপনার কি আজা।

রাজা।—তুমি মন্ত্রীর মুখে দ্কল র্ত্তান্ত শুনেচ।
বল দেখি, আমার কি সোভাগ্য ? কিন্তু, মন্ত্রীবর বলেন,
এ বিবাহ অপেকা পঞ্চালাধিপতির ছহিতার পাণিগ্রহণ
শ্রেয়ক্ষর। হা! হা! (উচ্চ হাস্য) ক্ষটিক, আর
হীরা! পিত্তল, আর স্থবর্ণ! দেখ দিদি! রদ্ধ হলে, লোকের
বুদ্ধির হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়।
বোধ করি, মন্ত্রীবরেরও সেই দশা ঘট্চে!

মন্ত্রী।—ধর্মাবতার! এ অধীনের স্থারীয় পিতা, আপ-নার রাজপিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কতো। পরে আপনার স্বর্গবাদী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাদ কর্ত্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাজ্ফী,—

(নেপথ্যে পদশবদ ও মুপুর্ধ্বনি)

রাজা।—শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পন করেছেন কি না।

শশি।—দাদা! আপনি বলেন কি ? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝ্তে পারেন।

মন্ত্রী।—না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত।
চলুন, আমরা উদ্যানের ঐ কোণে গুপুভাবে গিয়ে থাকি।
রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান,
তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমগুলীমুধ্যে
পক্ষীরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি স্থধ-সম্ভোগ পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না ? এ নগরে যে
এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জান্তেম না।
আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্ম অবলম্বন
করেচেন ?

রাজা।—(সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবাপুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে!

(নেপথ্যে পদশব্দ ও মূপুর ধ্বনি )

মন্ত্রী।—উঃ! এ যে রাজা হুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষো-হিণী! তা আপ্নি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চন-মালা! যদি ছুই একটী, এ রুদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখ্তে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্ন।— তোমার মুখে ছাই! এদো স্থি আমরা
 যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী।—(স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে ? মুখে হাস্লেম, কিন্তু হৃদ্ধ্নে যে সর্কাকণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে গুপুভাবে গিয়ে থাকি! ভগবতী অরুদ্ধতীর আশীর্বাদে আপ্নি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্বে রূপনীর পুনর্দ্দর্শন পাবেন।

[ উভয়ে উদ্যানকোণাভিমুখে গমনোদ্যম।

( রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃ প্রবেশ )

শশি।—দাদা ! আজ আকাশের তারা ভুতলে পড়েচে!

রাজা।—(ব্যগ্রভাবে) এর অর্প কি দিদি ?

শশি 1—বোধ করি, রাজেন্দ্রনী ইন্দুমতী ঐ এদেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখ্লে আঁখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা।—দেখ্লে শশিকলা ? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী কোথায় ?

শশি।—তিনি ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, ঊষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দু-মতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত কর্বেন।

ঁ (নেপখ্যে যন্ত্রধ্বনি)

বোধ হয়, ভগবতী অরুদ্ধতীর ব্রত সাক্ষপ্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

> ( নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাঙ্গ বিষয়ক ) ( রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন )

রাজা।—বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপ-নার কি আপত্তি ?

মন্ত্রী।—(অস্পট বাক্যে) আজ্ঞা, আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধার-রাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কথনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা——

রাজা।—ধিক্ মন্ত্রীবর! ভেবেছিলেম, আপনি হুনীতিজ্ঞ।
তা এই কি নীতি জ্ঞান ? আর আপনি কি পুরাণ-রত্তান্ত
সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন ? মহাভারতে কি আছে ? গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিগীতা হন্। আর তাঁর কন্যা হুঃশলা, আমাদিগের পূর্বব
মাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ
পুণ্যান্মা জয়দ্রথের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান।
গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সন্বন্ধে পরের
রক্ত নয়।

মন্ত্রী।—আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু——

রাজা।—আঃ——তবু, তবু, তত্তাচ, তত্তাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজ কাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়দে পাগল হচ্চেন না কি ?

মন্ত্রী।—আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে ! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও হুঃখ নাই।

> ( ইন্দুমতী ও স্থনন্দার সহিত অক্লন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

রাজা।—( অবলোকন করিয়া) মন্ত্রীবর! আপনি আমাকে ধরুন! (মূর্চ্ছা) ইন্দু।—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন্, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে ? (মূচ্ছ্ গ্রাপ্তি)

শশি।—কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! ভগবতি ! এঁদের ছুজনের পরস্পার সাক্ষাৎ করানো, কোনমতেই সমুচিত হয় নাই ! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

> [ हेन्द्रू মতীকে লইয়া অরুদ্ধতী, শশিকলা, স্থনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী।—কি দর্বনাশ! কি দর্বনাশ! ওরে শীত্র জল নিয়ে আয়——

রাজা।—(দংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রি! আপনি রৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবৃধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি রৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কত্তম না। আপনি আমাকে হুঃখার্গবে আরও মগ্ন ক্র্বার জন্যে এ ভাণ কেন ক্র্লেন ? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আমুন। আমার হৃদয় অহ্বকার ও মন উন্মতপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম কর্মা স্কলই বিশ্বৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী।—( সভয় কম্পে ) মহারাজ ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা।—(উন্মন্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে ? কার এত সাহস ? আমি সমুখে কেবল রক্তন্ত্রোত দেখ্চি! আর ও কি ? এক পরম স্থানরী রমণী! রূপে—সেই আমার মন্মোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হৃদ্ না কেন ? (পুনম্মুচ্ছা প্রাপ্তি)

মন্ত্রী।—এই ত সর্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার হুর্ব্র্ রিতে! হায়! হায়! পদ্ম তুল্তে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মুণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চঃস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে এক বার শীঘ্র আস্থন। মহারাজের প্রায় আদন্দকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুল-তিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভামুধ্যায়ীকে বিশ্বৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! রন্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় সংসারে রেথে গিয়েচেন্! আমি তোমার এই দশা সচক্ষে দেখ্ব? হে নরশার্দ্ধিল! মধ্যাহ্রে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন কর্বেন? তবে—তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

(বেগে অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চন-মালার প্রবেশ)

অরু।—( সবিম্ময়ে ) এ কি মন্ত্রীবর! এ কি!

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃতু রোদন)

মন্ত্রী।—আর কি বল্বো ভগবতি!—রাজনিদনী

ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধহয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েচে!

অরু।—(রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রীবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

(রাজার মন্তক স্বীয় ক্রোডে করিয়া মালা জপ)

রাজা।—( সংজ্ঞা লাভ করিয়া ) ভগবতি ! আপনারা এখানে কেন ? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভন্ম করে এসেছেন ! আমিও অপবিত্র ! কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য ! আপনারাও এখন আর পবিত্র নন ! কেন না, আপনারা শ্মশান-ভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন !

অক্ত।—বৎস! শান্ত হও; শান্ত হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত ?

রাজা।—ভগবতি ! আপনারা যান।

অরু।—বৎদ! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে ? (উচ্চিঃস্বরে) রামদাদ!

(নেপথ্যে)—ভগবতি!

অরু।—শীন্ত্র শান্তি জল আনয়ন কর।

( भाष्ठिकल रूख तांमनारमत थारवम )

অরু।—(শান্তি জলে রাজমুথ প্রকালন করিয়া) উঠ বৎস! বেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্কার ভগবতী বস্তমতীকে সহাস্যবদনা করেন,তুমিও তাই কর। রাজা।—( গাত্রোত্থান করিয়া ) ভগবতি ! অভিবাদন করি, আশীর্কাদ করুন !

অরু ৷—বৎস! এখন ত স্থন্থ হয়েছ?

মন্ত্রী।—(স্বগত) কি আশ্চর্যা! ব্রাহ্মণী আশীর্বাদ কর্লেন না! পূর্বের "চিরজীবি হও! চিরস্থী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!" এই সকল কথা আশীর্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্বাদ নিম্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্বাদ কর্লেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই! অমঙ্গল সূচনার পূর্বানুভবে এই এই লক্ষণ!

রাজা।—জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কু জীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম!

অরু ।—কেন বৎস! স্বপ্নে কেন ?

রাজা।—ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনিদ্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনজ্জীবিত
হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখ্লেম,——যেমন
স্বপ্রদেবী, ময়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, স্থপ্ত জনের মনোরঙ্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো!

অরু।—বংস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্লকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীত হয়েছে। রাজা।—(ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি। আমি কি তাঁর চক্রানন দেখ্তে পাই না ?

অরু।—বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা;—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না।
তিনি যে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্বেন, এ কোনমতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো;
সমাগত কুলকন্থারা এই উদ্যানে বিহারার্থে আস্বে;
তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়্বেন।
আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন
ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা।—(শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এদ মন্ত্রী-বর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[ মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

আরু।—(কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজ-নন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর স্থীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন।—যে আজ্ঞা ভগবতি!

[ श्रश्ना ।

অরু।—(শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন করে।;——

শশি।—জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐ রূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা কর্বে ?

অরু।—বৎসে! আমি যে শান্তিজলে, ওঁর মুখ প্রকালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদা-হরণ স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি।—জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু।—বৎসে! সাংসারিক স্থালোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কোর্ত্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকুলেম।

### (ইন্দুমতী ও মুনন্দার প্রবেশ)

শশি।—(ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়্র্রপথ!
——(কর্যোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা
কর্বেন। আমি যে আপনাকে প্রিয়্রসথী বলি, এ আমার
অমুচিত কর্মা। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজ-তনয়া সীতাদেবী, সরমা রাক্ষ্যীকেও স্থী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন,
আমার কি তেমন সেভিগ্য হবে!

ইন্দু।—(শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়দথি! প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহু-বলেন্দ্র ভাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি।—প্রিয়দখি! ও দকল কথা বিস্মৃত হও। এ

বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণ চন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধোত হয়েছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার স্থরতি কৃষ্ণম প্রক্ষাটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরপ স্থমগুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সংগীতধ্বনি শুন্লে, সকলেই স্বক্ষাবিশ্বত হয়ে, একতান মনে সেই সংগীত শুন্তে থাকে। তা প্রিয়সখি! এ স্থথে কি আমাদের বঞ্চিত কর্বে ? এই আমার বীণাটী গ্রহণ করে,—একটী গীত গাও।

ইন্দু।—সথি! স্থক ঠই বলো, আর কুক ঠই বলো, তা দে সকল এখন আর নাই। এখন ছঃখের হলাহলে এক প্রকার নীলক ঠ!—জর্জ্জরী ভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসম্ভন্ট করা কর্ত্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

(বীণা গ্ৰহণপুৰ্মক গীত)

শশি।—আহা! কি স্নম্পুর সংগীত! (অরুদ্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন ?

অরু।—ত্রিদশালয়ে এই রূপ সংগীত হয়।

শশি।—(ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়সখি। এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখ্তে পারি, তার কোন উপায় ভূমি বল্তে পারো!

ইন্দু।—স্থি!—তুমি দেখ্চি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি ! শশি।—ছুমি কি তা বুঝ্তে পাচ্চ না ? যেখানে দেব-দেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে মানব-ছদয় কেন প্রতি-কূল হবে ? তা এসো, তুমি আমার ভগিনী হও !

ইন্দু।—(সহাস্থ বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জালা দেবে বুঝি ?

অরু।—বালিকাদের রহ্স্য আমাদের মত বৃদ্ধদের শ্রোতব্য নয়।

( किक्षिप मृदत व्यविष्ठि भूक्तिक मान। क्रभ )

প্রভা! তোমারি ইচ্ছা! স্থবর্ণ প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল দে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষযুক্ত স্থতীক্ষ অসি সর্বাক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ! প্রভো! তুমিই দয়াময়!

শশি।—(ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়স্থি। আমার দাদার একটী প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু।—কি প্রার্থনা প্রিয়দথি ? শশি।—(কর্ণমূলে)

ইন্দু।—সথি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাথা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাক্বে? আমি তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকার-বদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর্বে। না। কিন্তু একটা বৎসর এ কর্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারম্ভ করেছি।

শশি।—প্রিয়সথি! তুমি এ অঙ্গীকারটী ভগবতী অরুষ্কতীর সম্মুখে কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুষ্কতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

## ( অরুশ্বতীর প্রবেশ )

শশি।—ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয়স্থী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ কর্বেন না। কিন্তু, এক বৎসর কাল এ কর্ম্ম সম্পন্ন হবে না।

ছারু।—(ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎদে ! এ কি সত্য ? ইন্দু।—( ব্রীড়া সহকারে মস্তক হ্রবনত করণ)

স্থন 1—আজা হাঁ, আমার প্রিয়স্থীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা।

অরু।—এ উত্তম সংকল্প! রাত্রি অধিক হতে লাগ্ল;
তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও;—আর আমিও এখন
আশ্রমে যাই। দেখ শশি! তোমার প্রিয়সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই।
আর দেখ কাঞ্চনমালা! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে এক বার
আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন ৷—যে আজ্ঞা ভগবতি !

[ অরুদ্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু।—(পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো! তুমিই
সত্য! মহা রোগে মহোষধই আবশ্যক করে। আর যদিও,
সে মহোষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে
দাঁড়ায়; তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অমুচিত কর্মা। যে
প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েচে,
সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত কর্তে হবে! তা না
কর্লে, আর রক্ষা নাই।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

( প্রকাশ্যে ) আস্থন মন্ত্রীবর ! মহারাজ কোথায় ? মন্ত্রী ।—তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন। অরু ।—এখন কি কর্ত্তব্য, তা বলুন দেখি !

মন্ত্রী।—দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগর্তরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝ্তে পার্ছি না। আমি জানশূতা হয়েছি, আপনি কি বলেন ?

অরু।—শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধূমকেতু দিংহ সদৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কতে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্বে রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী।—ভগবতি ! এতে কি ফল লাভ হবে ? অরু।—আপনি কি দেখ্চেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র

**८म अधर्माठाती अहे कन्यात्रक हेन्द्रमठीरक जवश्रहे ८** हरत्र পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধুমকেতুর সহিত শক্রভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হত্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্ত আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহা রোগে মহো-ষধির আবশ্যক। যে বিবাহে, দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে; রাজার আমরা অশ্রেয় দাধক হব। আর, মহারাজ আমা-দের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন ?

মন্ত্রী।—(চিন্তা করিয়া) দেবি ! এ আপনার দৈব বৃদ্ধি ! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের দেবা র্থা করেন নাই ! তিনিই আপনাকে এ দেবহুর্লভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্বাথা অনুমোদন কর্লেম, কল্য প্রভাবেই গুর্জর নগরে দৃত প্রেরণ কর্বো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু।—আমিও এখন আশ্রমে যাই।
মন্ত্রী।—বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।
অরু।—(সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগরের কে না

চেনে ? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গুর্জর নগর ;—সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির।
(রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান)

রক্ষক ।—(পরিভ্রমণ করত স্থগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি
মহাশয় এক্লা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো।
কিন্তু আমি দেখ্ছি, যারা নিজে অধর্মাচারী, তারা
অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে
রাজ্যলাভ করেছেন, হয় তো সেনানীও তাই কর্বেন।

( একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ )

রক্ষক।—কে ভুমি ?

দূত।—আমি সিম্নুদেশাধিপতির দূত। রাজাধিরাজ ধুমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক ।—( দৌবারিকের প্রতি ) ওছে দৌবারিক ! দৌবা ।—কি ভাই !

রক্ষক।—এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

#### (নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৌবা।—এ যে মহারাজ, এই দিকেই আস্চেন।

( ধ্মকেতু, মন্ত্রী, ও সেনানীর প্রবেশ )

দূত।—মহারাজের জয় হোক!

রাজা-ধূম।—আপনি কে ?

দূত।—মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ। সিন্ধুদেশ হতে রাজ সমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি।

#### (পত্ৰ দান)

রাজা-ধূম।—(পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) স্ত্যা।—— এ কি!

মন্ত্রী।—কি মহারাজ ?

রাজা-ধূম।—পত্র পাঠ করে দেখ।

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী।—(পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! উত্তর গো-গৃহে রাজা ছুর্য্যোধন, যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই শুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ কর্লেম।

সেনানী।—বৃত্তাস্তটা কি মন্ত্রী মহাশয় ? মন্ত্রী।—পত্র পাঠ করুন।

#### (পত্ৰ প্ৰদান)

সেনানী।—(পত্র পাঠ করিয়া) এতদিনের পর দেব-গণ, হে মহীপতি! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রদন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর প্রিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিক্ষণ্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ ছই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্বে রাজ-বংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! এই মুহুর্ত্তেই ইন্দু-মতীকে সিন্ধু দেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধু দেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড কর্বো। গান্ধারের ভূতপূর্বি মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল স্থথে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধূম।—ভীমিসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাজ্ফী। চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্গে। মন্ত্রি! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য্যার স্থবিধা করে দাও।

মন্ত্রী।—মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য !

[ সকলের প্রস্থান।

( নেপথ্যে রণবাদ্য )

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

( সিষ্কুনগর রাজমন্দির )

মন্ত্রী।—(আসীন-স্বগত) অদ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোনমতেই রাজকার্য্যে মনো- যোগ দেন না। আমার ক্ষক্ষেই সকল ভার। যদি ষোবন-কালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীব-নের অপরাহ্ন কালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অদ্য আমি মুমূর্প্রায়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয় ?

মন্ত্রী।—নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি এক বার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

(पीरा।—(य जाका।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী।—(স্বগত) হে বিধাত! ভগবতী অরুদ্ধতী আর আমি, আমরা হুজনে যে কর্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিদ্ববিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

( অরুদ্ধতীর প্রবেশ )

অরু।—( আসন ঞ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রীবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দৃত প্রেরণ করেছেন ? আর না কি গুর্জরদেশ থেকে রাজা ধুমকেতুর দৃত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে ? তা মহারাজ কোথায় ?

মন্ত্রী।—(.দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বল্বো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না!

অরু।—কি সর্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয়
মহদ্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ কর্বেন ? তারা কি ভাব্বে,
সিন্ধুরাজপুরীতে একটী সভা নাই ? আপনি মহারাজকে
আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্ৰী।—যে আজ্ঞা দেবি!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু।—(স্বগত) রাজসভাতে এ সকল স্মাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না কর্লে আর মান থাক্বে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

( রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) অজয় ! তুমি কি বৎস সন্ত্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ কর্তে ইচ্ছা কর ? আগস্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাব্বেন ?—
সিক্ষুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই ? আর সিক্ষুরাজের এ অপেকা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই ? বৎস ! তোমার এ অবস্থা কেন ?

রাজা।—(দীর্ঘ নিশাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্প-স্বরূপ। রাজ-মহিমা, রাজপরিচ্ছদ এ সকল রুথা।

অরু।—তবুও বৎদ! এই র্থা দ্রব্য, র্থাভিমান
লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা স্থাথ কালীতিপাত কর্ছেন।
তোমার প্রজাবর্গ, সভৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের
দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে, এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নফ কর্তে চাও!

রাজা।—জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরো-ধার্যা। কিন্তু, আমি এত ছুর্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

জ্র ।—(স্বগত) এক বৎসর পূর্বেব এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত কর্তো। বোধ করি, কীর্ত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মান্-তেন। কিন্তু, কি পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাদ!

রাম।—( নেপথ্যে ) ভগবতি!

অরু।—আমার ঔষধের কোটা শীঘ্র আনো।

(কোটা লইয়া রামদাদের প্রবেশ)

অরু।—(কোটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদান পূর্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শৃশু দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির স্প্রিকর্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শৃশ্য দেছে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু তুর্বল দেহকে সম্যক্ সবল করে।

রাজা ৷—( ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি ! আপনিই ধন্য ! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর ! রাজসভার সজ্জা কর-গার্থ উদ্যোগ করুন !

মন্ত্রী।—(স-উল্লাসে) হে আয়ুখ্মন! বিধাতা আপ-নাকে দীর্ঘ জাবী ও চিরজয়ী করুন।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু।—শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত
অধৈষ্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়।
সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল
শ্রেবণ করো, তত্তবিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো।
তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে
ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই
এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য
গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রীবর্গ ও নগরন্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য
দিব।

রাজা।—বে আজ্ঞা জননি!

[ অরুদ্ধতীর প্রস্থান।

রাজা।—(স্বগত) আবার!—আবার এ র্থা রাজমহিমা-গর্বে কি ফল ? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা হুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জান্তে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুক্ট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে য়ণা কোরে, স্ব স্ব স্কুদ্রতর ক্টারকে স্থণসন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ!লোকে ভাবে, প্র্যাহের স্থণ,—কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্য্যের প্রথর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিরতি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে প্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় য়ে, য়ে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রেমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ কর্বো, তা হলে কি স্থথ! যাই এখন, সং সাজি গে।

প্রস্থান।

## তৃতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

সিন্ধুনগর ;—রাজসভা।

( কতিপয় নাগরিক আসীন )

প্র-না।—মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আস্চেন, এ পরম সোভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজার্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না।—বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয় ! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল ?

প্র-না 1—মহাশয় ! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি ? তবে আমুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্চে যে, মহারাজের বর্ত্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

ভূ-না।—মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে স্থষ্টি করেছেন কেন ?

প্র-না।—(সহাস্য বদনে) তা না কর্লে, তোমার ন্যায় বিদ্যারত্ব কি এ নগরে পাওয়া যেত ?

তৃ-না।—আজে হাঁ, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার কর্তে হবে যে, সকল মুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্বনাশের মূল! সত্যযুগে তুঃশাসন, দ্রোপদীকে অপমান না কর্লে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনফ হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না।—(জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমা-দের বিষ্ণুশর্মার টোলে বিদ্যাভ্যাদ করেছেন!—পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখন্থ আছে!

**दि-ना।**—(जनांखिरक প্রথমের প্রতি) তা না হলে

আর এত অগাধ বিদ্যা !—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন! বিদ্যাবিষয়ের গগুগোল খুব; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পোরাণিক, কে ও, আর্ত্র! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ কর্তে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা কর্লে বলেন, "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেরু" অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা!—কিন্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়!

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি।

তৃ-না।—(স-উল্লাসে) ঐ শুনুন। কালিদাস বলে-চেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল হয়, মহা-রাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না।—ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন কাব্যে পড়েছ ভাই ?

ভূ-না।—বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্য রাঘবে হবে! তাতে যদি না হয়, তবে—তবে— শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না।—এ সকল কি কালিদাস কৃত ?

ভূ-না।—আজে, তার সন্দেহ কি ? আপনি জানেন না "কাব্যেষু— মাঘ" "কবি কালিদাস" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তায় কবি কালিদাস, এখানে "তস্য" শক্তি উছ আছে। প্র-না।—আচছা, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন ?

তৃ-না।—মহাশয়! অথব্ব বেদের এক ছানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপাল-বধ কাব্যথানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না।—ভাই ! তুমি যে স্বয়ং সর্স্বতীর বরপুত্র !

( নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি )

দ্বিনা ৷— মহাশয় ! ঐ শুনুন, মহারাজ আগতপ্রায় ৷ (নেপথ্যে বন্দীর গীত)

( রাজা, মস্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ )

সকলে।—(গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা।—( ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া)
শরীরের অস্কৃতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায়,
উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাক্লেও
পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্বক্ষণ সচিন্তিত
থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভসংকল্লে
পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীবর! যে সকল দূত,
ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে
আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান
কর্মন। আমি অতিশয় হ্বলে। অতএব, সঞ্জেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যক।

মন্ত্রী।—আয়ুমন্! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না।—আহা! মহারাজের মুখখানি দেখ্লে হৃদয়
বিদীর্ণ হয়! হে বিধাত! তুমি কি তুরন্ত রাহুকে এরূপ
স্থবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাদ কর্তে দাও ? মহারাজের শরীরের সে স্থবর্ণকান্তি এখন কোথা ?

তৃ-না।—মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের একটা শ্লোক আমার মনে পড়্ছে;
——তত্মিন্ন দে কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সংকামী, নীত্রা
মাসান্ কনক বলয় ভ্রংস রিক্ত প্রকার্য্য, এ স্থলে কোলাহল
ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের
শরীরে কলী প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা
ঘটেছিলো।

প্র-না।—ভাই! রক্ষা করো!

( বৈদেশিক দ্ভম্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ )

মন্ত্রী।—ধর্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দুত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। — দূতবর, প্রণাম করি ! আসন গ্রহণ করুন ।

দৃত।—মহারাজ ! মদেশীয় রাজকুল চক্রবর্তী পরস্তপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরপে অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্তোতে স্মিত হবে। (রাজসিংহা-সন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা।—( সরোষে ) এ কি বিষম প্রগল্ভতা ?

দূত।—(করযোড় করিয়া) ধর্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্ভতা আমাদের নয়।

রাজা।—ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র। যা হোক, অদ্য আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—এক্ষণে বিদায় হও।

প্রথম-দূতের প্রস্থান।

রাজা।—মন্ত্রীবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন ?
মন্ত্রী।—মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দূত।
রাজা।—(প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে
রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ কোরেছেন ?

দূত।—মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার
মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান্ নাই। পূর্বকালে,
মকরগ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর
একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার
প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্বে রাজা মকরগ্বজকে
সিংহাসন্চ্যত কোরে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেছু সিংহ মহোদয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরগ্বজ,

ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস কর্ ছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জন দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষি-দের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্ব্ব পুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা ছঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা I—(স্বগত) কি সর্বনাশ! এ কি বিপদ! (প্রকাশ্যে)ভাল, দৃত প্রবর! একজন আপ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি কর্বেন?

দূত।—(কর্যোড় করিয়া) নরপতি ! তা হলে, এ অধীনকৈও রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ কর্তে হবে।

রাজা।—( সহাস্য বদনে ) কেমন হে মন্ত্রীবর!
আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘট্লো! উত্তর গোগৃহে,
আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে!
আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের
আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য
এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দূত।--রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[ মন্ত্রী ও দৃত্তের প্রস্থান।

রাজা।—হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভ্বনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি
এত ছুর্বল হয়ে পড়েছি যে, অঙ্গদের ন্যায় এই সকল
রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে?
কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে, অদ্য
অপরাফ্লে মন্ত্রভবনে পদার্পণ কর্লে, এ বিষয়ের কর্ত্ব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে।—মহারাজের জয় হোক!

( त्नभर्था वन्नीत वन्नना )

রাজা।—এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে।—মহারাজের জয় হোক্!

( দূরে তোপ ও যন্ত্রধানি )

[ রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সিম্বুতীরে পর্বত তলে উদ্যান ;—কিঞ্চিদূরে সিম্বু নগর;

অদ্রে অরুদ্ধতীর আশ্রম।

(ইন্দুমতী ও স্থানদা আদীনা)

ইন্দু!—স্থি! ভগবতী অরুদ্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী? স্থন।—সথি! তাও কি কখনো হয়? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারী সদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষর্ক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু।—আছে।, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে
কেন বঞ্চিত কর্লেন ?

স্থন।—এখন সথি, আমি তোমাকে বল্তে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ কর্ছেন? আর ছুরাচার ধূমকেছু,—বিধাতা তাকে নির্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন; তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ কর্বে!

हेन्द्र !—( मितियारा ) चँगा !— पूरे विनम् कि ?

স্থন।—তুমি জানো, ভগবতী অরুদ্ধতী ভবিষ্যদাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা কর্বার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন! যদি মহারাজের সহিত তথন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শক্রহস্তে সমর্পণ কর্তেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘট্তো! বালীর পরে স্থাীবকে বরণ কর্তে হতো!

ইন্দু।—(সক্রোধে) দূর স্থননা। দূর হ! যত দিন, খড়েগ মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষক্ষার্শে প্রাণ- পতঙ্গ শৃত্যে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণী-গণের এরূপ কলঙ্কখনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হ্বারও আশস্কা নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে ?

স্থন।—আজ্ অপরাক্তে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুদ্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু।—তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন ?

স্থন।—তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই।
মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়! ভগবতী অরুষ্ধতী, রাজনিদ্দনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা
কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশঃ শান্ত
হচ্ছেন।

ইন্দু ।—যাক্ প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না ! স্থন ।—সখি ! তুমি কি বল্ছো ?

ইন্দু।—আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা কর্ছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বল্ছেন ? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পানে থর্ থর্ করে কাঁপ্ছেন ?

স্থন। - স্থি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু ৷— (গাতোখান করিয়া) না কেন ? যখন বিধাতার বিখরাজ্যে সর্বজীব স্থী, তখন আমরা অস্থিনী হব কেন ? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! স্থি! সেনা একজন রৃদ্ধ পুরুষ ?

স্ন।—হাঁ সথি! কিন্তু জয়কেছু নামে তাঁর এক অতীব স্থপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু।—হা! হা! আক্ষণী আর চণ্ডাল! অমরা-বতীর সিংহাসনে ছুরাচার দানবের উপবেশন! চল স্থি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার স্তীন হোস্! হা! হা! হা!

স্থন।—ছি স্থি! তুমি সহসা এমন হলে কেন ?

ইন্দু।—দেখিস্ সখি, সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিম্নায়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ কর্বেন! আমার পিতা শুভক্ষণে বণিক বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটা মাত্র কন্যা, সেটাও আজ বিনিময় হতে যাচেচ!

স্থন।—(সভয়ে) এ কি সর্বনাশ! প্রিয়সখী কি উন্মতা হলেন! (ছুরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচ্লেম! ঐ যে ভগবতী অরুদ্ধতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আস্ছেন।

( অরুদ্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ )

শশি 1—( ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্ছিৎকাল নীরবে রোদন )

ইন্দু।—স্থি! তুমি কাঁদে। কেন?

শশি।—প্রিয়দখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয় ? তোমাকে কাল রাজা ধ্মকেতু দিংহের শিবিরে গুর্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয়-দখি! হুটী প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু।—কাল স্থি ? তা বেশ হয়েছে ! আমার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের স্থলোভে কেন চিরকলঙ্কিনী হবো ? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধুমকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি।—(রোদন করিয়া) সথি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ কর্বেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ স্থবচনীর মুথ থেকে শুমুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু।—সখি! তুমি এ অমুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুক্ষ সরোবরের ন্যায়, চক্ষে জল-বিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না। শশি।—প্রিয়দখি! তোমার শরীর যদি অস্তন্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার সেবা করি।

ইন্দু 1—না না সখি! অস্থ কি ? এ ত আমার স্থথের সময়! আমি এমন বরের অস্বেষণে যাত্রা কর্বো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবে না!

## ( এক পর্ষে স্থানদা ও অরুদ্ধতী )

স্থন।—ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভলগ্নে পুপ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ
পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয়দখী, এই রাজ্যের
বর্ত্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখ্ছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি ?

জ্রা—(চিন্তা করিয়া) বংসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

স্থন !—( চিন্তা করিয়া ) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু।—এ !—এ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে হজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রাহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিক্ষল হলো। বুঝ্তে পার্লে ত ! দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কন্ট ছিল!

হ্বন।—দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয়-

স্থীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কু ঘটনা কথনই ঘট্ত না! (রোদন)

অরু।—বৎদে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি ?

## ( অগ্রসর হইয়া )

वर्ष हेन्त्रि । अ विवारहत आभाग कलाक्षिन मां । তোমার প্রতি যে অজয়ের অমুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়. আর তোমারও অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, দে বিষয়ে আর দন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সঞ্চন হলে স্থাের শেষ থাক্ত না; কিন্তু অজয় তােমায় বিবাহ কর্লে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ হবে ! আর এই প্রাচীন জগদৃ-বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার স্থায় ভূতলে পতিত হবে ! বৎসে ! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। কথন না কথন তোমরা উভয়েই কালের থাদে পোড়্বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জোন্মে, দরিজের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাব্বে ? তারা এই ভাব্বে যে, তাদের পূর্বব পুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুললক্ষীকে বলি প্রদান করে-ছিলেন! আর তোমাকেওবৎদে! তারা ভর্পনা কোর্বে। কিছুকালের স্থভোগের নিমিতে কালনদীতীরে র্য-কাষ্ঠের স্বরূপ কলস্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভকর্মে প্রতি-বন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও এক প্রকার

শান্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু।—ভগবতি! আপনার আশীর্কাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু।—বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাজিশী। আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আর্ত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরি মঙ্গল হবে। রণরাক্ষণের হুত্ত্কারধ্বনিতে, এ সিন্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তন্তোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃ পিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দের বিভব হুথ সম্ভোগ কোর্বে।

ইন্দু।—দেবি! ও আশীর্বাদটী কোর্বেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পর পারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচেচ না। কাল মধ্যাক্ত কালে যে কি ঘোট্বে, তা কৈ জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহা-রাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ কোর্বেন। দেখ্বেন, যেন আমাকে বন্দিনীর ন্যায় না লয়ে যায়!

অরু।—এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম করে?

ইন্দু।—ভগবতি ! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগ্লো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে জীচরণে বিদায় হয়ে যাব ! অরু।—বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু 1—(শশিকলার প্রতি) স্থি ! এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো ! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি।—প্রিয়দথি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দু।—তোমাকে এত ভাল বাসি যে, ভুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান, দিতে ইচ্ছা করে না।

শিশি।—প্রিয়সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না ? (স্থনন্দার প্রতি)। তুমিও কি চোলে ? (রোদন)

স্থন।—রাজনন্দিনি! যেখানে কায়া, সেই খানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্থাদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয় ?

শশি।—(ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়সথি! তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু।—সখি! যদি এ মর্ত্য ভূমির কোন কথা কখন
মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে কোর্বো।
তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো
যে, ইন্দুমতী এই পর্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে
সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে,
আপনারা চিরকাল স্থাথ কালাতিপাত করেন। আর সে
যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাব্বেন,
সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে।—( অরুদ্ধতীর প্রতি ) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু ।— আমিও তোমাদের আশীর্কাদ করি।
[ অরুদ্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু ।—(স্বগত) ইন্দুমতী যে এরপ ভয়স্কর সংবাদ শাস্তভাবে শুন্বে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস!

নেপথ্যে।—ভগবতি! অরু।—দেখ বৎস!

(রামদাদের প্রবেশ)

ইন্দুমতী যে, এ রূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুন্লে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মছে। তুমি জানো 'বৎস! ঘোরতর বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটী কি উন্মা-দিনী **হলো! (দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ করিয়া) আম**রা উদাসীন, পৃথিবীর স্থখ হুঃথে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মৃঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত্ত হস্তী রদালাশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে ছিম ভিম কোর্লে, যেমন তরুবর জীভাষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও দেই দশা। বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটীকে অপহরণ কোর্বেন ? হায় ! আমি মানবী মাত্র, তোমরা वर्म, मकत्नरे काग्रमनः थाए। महात्मत्वत्र यात्राधना कत्, দেখ, উাকে যদি স্থাসম কর্তে পারো, তা হলে আর

কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শক্রমগুলীকে রণে পরা-জয় কর্তে পার্বে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম।—বে আজ্ঞা দেবি ! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্মে কোনই ক্রটী হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আস্তন্, রাত্রি অধিক হতে লাগ্লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

## ( ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ)

ইন্দু।—(স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা কর্লেম্, কিন্তু সব রুথা হলো! এ যে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, স্বশ্যই জানেন যে, স্তি অল্লক্ষণমধ্যে, আমাকে মহা নিদ্রায় শয়ন কর্তে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাখ্বো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বৈবে-চনা কর্লেন! এই কি প্রেম ? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বল্বো! যিনি ত্রিজতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা র্থা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর স্থাতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দারে পরিমল ভিক্ষা কর্ছেন। হে বিধাত! তোমার বিশ্ব যে কি স্থন্দর, তা কে বলতে পারে ? তবু এতে এরূপ স্থখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় স্থ্যময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়,

প্রভাহীন গৃহ বাঞ্চনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন)

(বেগে স্থনন্দার প্রবেশ)

স্থন।—স্থি! এ কি ? তুমি এ সময়ে এখানে কেন ? আর তুমি কাঁদ্চো কেন ? যদি এখানে আস্বে, তবে আমায় জাগাওনি কেন ?

ইন্দু।—সধি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙ্তে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর স্থভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের স্থ আমি কেন নফ কর্বো?

স্থন।—(সচকিতে) কি বল্লে স্থি ? তোমার পক্ষে আর স্থ্য ভোগ নাই ? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে ?

ইন্দু।—হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সথি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখ্ছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

স্থন।—সথি! তোমার এ কথা আমি বুঝ্তে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় পষ্ট করে বল।

ইন্দু।—আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

স্থন।—স্থি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটীও মনের কথা আমার কাছে গোপন কর্তে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েচে? ইন্দু।—সধী স্থননা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেদে আস্ছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুন্লে তোমার মন, হয় ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠ্বে।

স্থন।—( কিঞ্ছিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে ? হে নিদা-রুণ বিধাত ! ভূমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ! ( রোদন )

নেপথ্যে।—(শিবস্তুতি পাঠ) ইন্দু।—ও কি ও ?

হান ।—বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুদ্ধতীর শিষ্যেরা, মহাদেবের আরাধনা কর্ছেন। প্রিয়দথি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুন্তে পাচ্চোনা যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ কর্ছে ! ছই প্রহর সময়ে আজ্ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এদ এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল সথি চল।

ইন্দু।—হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক স্থ-সস্তোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখ্বো না! আশীর্বাদ করুন, এ কথা আর বল্বো না! কেন না, অতি অল্লকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন! আমি প্রণাম করি! হ্ন।—(চিন্তা করিয়া) বটে ? আমিও রাজ-বংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়ক্তা; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচহা,—তা দেখ্বো।—চল স্থি, চল যাই। ভিত্রের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জরুদ্ধতীর আশ্রম ;—মলিন মুখে অরুদ্ধতী আসীনা।
(রামদাসের প্রবেশ)

অরু।—বৎস ! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো ? রাম।—ভগবতি ! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় প্রবণ কর্লেন; একটীও ফুল পড়লো না।

অরু।—তবেই ত সর্বনাশ উপস্থিত! তা তুমি বৎস!
এখন কুটীরে যাও।—এ সে অভাগিনী এ দিকে আস্ছে।
আহা! কি রূপের ছটা! সিংহবাহিনী! কি স্বয়ং ইন্দিরা?
কার সঙ্গে-এর তুলনা কর্বো?

[রামদাদের প্রস্থান।

অরু।—(স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু স্থন্থ হলে,— গান্ধার দেশে গমন কর্বো।—এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভা! তোমার ইচ্ছা।

> ( স্বনদার সহিত অতীব উজ্জ্লবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু।—( প্রণাম করিয়া ) দেবি ! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হোতে এসেছি !

অরু।—কেন বংসে! চিরকালের জুন্যে কেন ? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নৃতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু।—ভগবতি! আমার কপালে কি সে স্থ আছে? (রোদন)

অরু।—কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বংসে! এ কি জেন্দনের
সময় ? শূলী শস্তুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী-শূল হস্তে
করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা কর্লে,
তোমার সর্বত্র মঙ্গল হবে।

हेन्द्र।—( नीतरव त्त्रांपन )

অরু।—আবার বংদে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটা লোক নাই ষে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্ বিত্ঞা হয় নাই।

ইন্দু ৷—দেবি ! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত

কোন কথা কব না।—দে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটা মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি ! আমি মহা-রাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্সা। যিনি অঙ্গুলী তুলিলে সূর্য্যকর সদৃশ মহাতেজক্ষর লক্ষ অসি একেবারে নিক্ষোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান কর্লে, সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ছুটী বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্ৰ বৃদ্ধ প্ৰভুভক্ত অনুচর, আর আমাদের তুই জনের দারাই রুদ্ধ বয়দে দেবা লাভ করেন! তা ছুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আতুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্যে ছেদন क्तरल ! এই यে ञ्चननां जामात श्रियमधी, একে এখানে থাকুতে আমি যে কত অমুরোধ করেছি, তা বলা হুষ্কর।

স্থন।—ওঃ!——সথি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু।—(অরুদ্ধতীর প্রতি) দেবি ! এ ত আমার অনু-রোধে কথনই সম্মত নয়, তা জননি ! আপনিই আমার ভরদা স্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি রূপাদৃষ্টি রাখ্বেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বল্বেন যে, তোমার ইন্দুমতী স্থথে আছে। (রোদন)

অরু।—( নীরবে গাত্রোখান করিয়া সজল নয়নে )

ইন্দুমতি ! তুই কি আমায় কাঁদালি ? তা এ দব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানব-কুলে জন্ম, এক দময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃদেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু।—দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ কর্তে পার্বো।

স্থন।—দেবি! আমারও একটা প্রার্থনা ও প্রীচরণে আছে।— আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জ্জনা কোর্বেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিশ্বৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্মা করে থাকি, তাই শ্বরণ কর্বেন। ভগবতি! এ দাসীর এক মাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিতে প্রাণ পর্যান্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু।—বংদে ! তা আমি বিশেষরূপ জানি।
(ইন্দুমতীর প্রতি) বংদে ! তুমি কেন এত রোদন কোর্চ?
তুমি এত বিমনা হলে কেন ? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না ? না ঘট্বে না ?—তুমি শান্ত হও। আর
দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ
করো না।

ইন্দু।—ভগবতি! আমি যদি এই স্থনদার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেবদেবায় অতীত কর্তে পার্তেম্। কিন্তু, দে ভাব আর মনে নাই, দে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়!

অরু।—বৎদে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর,
আমিও দেখানে যাওয়ার মানদ করেছি। বোধ করি, তুমি
দির্দ্দেশ পরিত্যাগ কর্বার অত্রে, পুনরায় তোমার
শিরশ্চুম্বন কর্বার সময় পাব। আজ এ দিয়ুনগরের
বিজয়া দশমী,—যাও, দাবধানে থেকো, যাও।

[ ইন্দুমতী প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্থীর সহিত প্রস্থান।

আরু।—(সবিশ্বায়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট! তা নইলে ওর চক্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে শদ্ম ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য)

[ অক্লন্ধতীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গৰ্ভাঙ্ক।

পর্বতময় পথ--- সম্মুখে মায়াকানন, পশ্চাং সিন্ধুনগর।
(ইন্দুমতী ও সুনলার প্রবেশ)

ইন্দু।—স্থি! ঐনা সেই মায়াকানন ? স্থন।—আজ্ঞাহাঁ।

ইন্দু।—ও কিলো? যখন প্রথমে আমি এই মায়া-কাননের কথা জিজ্ঞাদা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

স্থন।—পড়্বে না কেন? সে কি ভোল্বার কথা ?
তুমি সেদিন আমায় যত মুক করেছিলে, এত বোধ
হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই
যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম।

ইন্দু।—এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক, দেখ! সখি এ কি রম্যালা। আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু, ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্বত্রোণী কতদূর চলে গেছে! পর্বত্রে উপর পর্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁক্তেম! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপূর্ব্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ স্থননা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে, লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে

এর মধ্যে মধ্যে এত অস্লান দূর্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে ?

স্থন।—বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় ত সেই পথ
দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শন দিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস কোরে,
ও কাননে আসে না। এটা বিজন পথ! হয় ত এখানে
বন্য পশুর ভয় থাক্তে পারে।

ইন্দু।—দেখ স্থননা! এখন ত ঐ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পার্বো, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা।

স্থন।—বলো কি রাজনন্দিনি ? তুমি পাগল হয়েছ না কি ? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু।—তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয়ে যাবি ?

স্থন।—কেন যাব না ? তুমি না থাক্লে, কি আর এ প্রাণ থাক্বে ? চক্ষের জ্যোতি গেলে দে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখ্তে পায় ? তুমি স্থি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন ? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক ! তোমার এখন তরুণ যৌবন।

ইন্দু।—( সহাস্য বদনে ) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না ? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন ? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক, বা ধুমকেতুর দূতই হউক, অথবা, যমরাজের দূতই হউক, একলা এক ছুতের হাতে আজ পড়্তেই হবে।

#### (নেপথ্যে বজুধ্বনি)

স্থন।—(সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু।—ও লো! ও দৈববাণী! আমার কাণে যে ও কি বল্চে, তা শুন্লে তুই অবাক হবি! •

স্থন।—স্থি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপনু কর্তে আরম্ভ করেছো কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে স্থনন্দা নই?

ইন্দু।—( দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ করিয়া ) সথি! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর সে সোহাগের পাথী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্তে পার্লে, সকলই বিশ্বৃতির গ্রামে পড়বে।

স্থন।—সথি!—তোমার কথা আমি বৃক্তে পারিনে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু।—খানিক পরে জান্তে পার্বি এখন! এত অধৈর্য্য হলি কেন?

স্থন।—সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুদ্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ

করে অন্যত্ত চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই কর্বেন।

ইন্দু।—(সহাস্য মুখে) সথি! ছুর্য্যোধনের ন্যায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে স্থী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। আয় আমরা ঐ বনে যাই!

#### (উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

আহা! সথি দেখ, তুই বৎসর আগে যা যা দেখে-ছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! রক্ষে রক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল! সেই বায়ু,— দেই স্থাক্ষ ! আর দেবীও দেই মুর্ত্তিতে নীরবে রয়েছেন ! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই চুই বৎসরে কত না কি সহা করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মকুষ্যের এ ছুর্দশা কেন ? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এতদিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন কর্তে এসেছি! আশীর্কাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ কর্বো!

#### (নেপথো বজ্ধনি)

স্থন।—( সচকিতে ) ও কি ও ! এরূপ অমেঘ অকাশে যে মুহুমুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি ?

ইন্দু।—দখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্ঞধবনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া)
জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখ্বার অভিলাষে
আপনাকে পূজা কর্তে আদি নাই! এ পৃথিবীর মায়াশৃষ্থল ভগ্ন করুন! অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা!
(স্থাননার গলা ধরিয়া কিঞ্ছিৎকাল নীরবে রোদন) স্থি!
এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার
দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের
জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে
পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জ্জনা করিদ্!

স্থন।—স্থি ! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন ?

( নেপথ্যে দূরে ভোপ ও রণবাদ্য )

স্থন।—(সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আস্চেন।
ইন্দু।—(স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল
হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি স্থখ
হবে? ক্ষুধাতুরের যে স্থখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে
তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের
শান্তি স্বরূপ ফুল, দিবানিশি কাট্ছে, যদি লোকাস্তরে,
তার প্রথর যাতনার সমতা হয়, তবেই সান্ত্রনা হবে,
নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দক্ষ হতে হবে! (প্রকাশ্যে)

সখি! যখন তোর মহারাজের দঙ্গে দাক্ষাৎ হবে, তথন তাঁকে এই কথাটা বলিদ যে, অভাগিনা ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়, তবে দাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিদ, গান্ধা-রের রাজকন্যা, বিনিময়ের দামগ্রী নয়।

(নেপথ্যে নিকটে রণ-বাদ্য)

ञ्चन। - এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু।—(আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা কর্ছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জ্জনা কর্বেন! এত হুংখ আর সয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

স্থন।—এ কি ! এ কি ! প্রিয়দখি ! তোমার মনে কি এই ছিল ? (রোদন করিতে করিতে মস্তক জোড়ে লইয়া) হে বিধাতা ! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্মায় নক্ষত্রটীকে এরূপে ভূতলে পাতিত কোর্লেন ? (আকাশে মূহ্ যন্ত্রধানি ওপাষাণময়ী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি ! প্রিয়দখি ! প্রিয়দখি ! তুমি কি যথার্থই গেলে ? দখি ! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন কোরে ভূল্লে ? তোমার বৃদ্ধ পিতার দেবা তুমি ভিন্ন আর কে

কোর্বে ? তুমি কি সেই পিতাকেও বিশ্বৃত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) সথি ! তুমি ভেবেছ
যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার স্থনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচ্বে ? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর
কোন স্থথ আছে ? তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে
আমি ! আলোকময় রাজ ভবন, কি রিশ্মশৃত্য যমালয়,
যেখানে তুমি, সেখানে আমি ! (বিষপান) তোমার মনে
যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝ্তে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ জ্বালা উপস্থিত
হলো! সথি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

(রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অফুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ)

রাজা।—( অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! স্থনন্দা! এ কর্ম কে কর্লে ?

স্থন।—(অতীব মৃত্নু স্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্মা করেছেন!

প্র-স।—মেয়ে মানুষটী কি বল্লে হে?

দ্বি-স।—ও বল্ছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু।—(সজল নয়নে) স্থনন্দা! বংগে! তোমার এ অবস্থা কেন ?

হ্ব।—(অতীব মৃতুস্বরে) দেবি! আপনি কি

ভেবেছেন যে, আমি প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচ্তে পারি ? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স।—নেয়ে মানুষ্টী কি বল্লে হে ?
দ্বি-স।—ও বল্ছে যে, আমি বিষ থেয়েছি!
অরু।—রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কোটা আনো।
রাম।—দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।
অরু।—কি সর্ক্রনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে

স্থন।—(অতীব মৃত্স্বরে) দেবি ! স্বয়ং ধন্বস্তরীও আর
আমাকে রক্ষা কর্তে পার্বেন না। এ সামান্ত বিষ নয়।
(রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয়সখী আত্মহত্যা
কর্বার আগে এই বলেছিলেন যে "যদি মহারাজের সঙ্গে
তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি ভাগ্যে থাকে,
তবে পুনর্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্তা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রিয়সখী শীঘ্র যাবার
জন্মে আমাকে সঙ্কেতে ডাক্ছেন। প্রিয়সখি! একটু
দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্বা—দ
—ক—রক—ন—আ—মি—য়া—ই!

( ভূতলে পতন ও মৃত্যু )

রাজা।—(স্বগত) পুনর্জন্ম! শাস্ত্রে এ রূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনর্জন্মে কি পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জন্ম র্থা। যা

হোক, পুনর্জনা যাতে শীদ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদূত! তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিন্, সেরূপ রক্তস্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে ? তা তাতে যদি তোর ভৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি! (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ তুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অল-ঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ সভায় আন্-বার পূর্বের আপন ছুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর! হে সিন্ধু নদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব বীণাধ্বনি-স্বরূপ স্থমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর! দেবি অরুদ্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশি-কলাকে দান কর্লেম। ওর সন্তান পিতৃ পুরুষের ও আমার পারলোকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি ?

মন্ত্রী।—(রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ! করেন কি ? করেন কি ?

রাজা।—মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুথে পড়ো না! আর ব্রাহ্মণ বধের পাপ ভারে এ সময় আমাকে ভারাক্রান্ত করো না! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাতিপাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোন্তব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিক্! হে জগদীখর! যদিও পাপকর্ম হয়, তবু মার্জ্জনা কর!

### ( আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন )

সকলে।—অঁয়া! আঁয়া! হায়! এ কি সর্বনাশ হলো!
রাজা।—(অতীব মৃত্নু স্বরে) শশিকলা! একবার দিদি
আমার নিকট এদে!। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে
এক বার আনো!

শশি।—(রোদন করিতে করিতে রাজার মুথের কাছে কর্ণ দান)

রাজা।—(অত্যন্ত মৃত্সরে) স্থে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃ পিতামহের নাম কলক্ষে না ডুবে যায়।

#### ( রাজার মৃত্যু )

শশি।—(পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে ? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় কর্তো, সে আঁখি কি চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসংগীত স্বরূপ বাজ্তো, সে রসনা কি, এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ কর্লে! আর আমার কে

আছে বলো দেখি ? দাদা! আমাদের অতুল ঐশর্য্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায় ? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অক্ন।—(সজল নয়নে) বংসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার স্থাতিতে কি রাজা, কি ভিকারী, কেহই সর্বতোভাবে স্থা নয়। হুংথের শক্তিশেল, কথনো না কথনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই স্থা, যে ধৈর্য্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন কর্তে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী।—ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের স্থবর্ণ দীপ নির্ব্বাণ হতে দেখ্বো! হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত ? ও রাজকান্তি কেন আজ ধুলায়ধুসর! (রোদন)

( ঋষাশৃন্ধ মূনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাদের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে।—( অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্বনাশ!

ঋষা।—অহো! বিধাতার অলজ্মনীয় বিধির অবশ্য-স্তাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে;— চুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার সাধা! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পুর্কেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! এই বিপুল রাজকুলের এতদিনে মূলোচ্ছেদ হলো ? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জল-পিণ্ডের লোপ হলো। হায়! রাজলক্ষী আর মাতঃ বস্তন্ধরা কি এতদিনে সহায় হীনা দীনার স্থায়, অপর সোভাগ্য-শালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি! তুমি কি কুললক্ষী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী।—( ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি ক্বতাঞ্জলিপুটে ) ভগবন্! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বৃদ্ধি ভ্রংশ হয়েচে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আদ্যোপাস্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋষ্য।—মন্ত্রি ! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখ্চ, (সকলে অবলোক্ন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অদ্য ভাঁর শাপ অস্ত হলো।

মন্ত্রী।—দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎ-কৃত হয়েছি। অতএব প্রদম হয়ে সবিস্তরে এই অন্তুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয় চ্ছেদ করুন্।

ঋষ্য।—মন্ত্রি! পূর্বিকালে এই মহদ্বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবন বিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোক-সামান্যা সর্বাপ্তণালম্কতা রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার

নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরা সদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মতা হয়ে, রতি দেবীর অবমাননা করায়, মন্মথ-মোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যতকাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপদী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকুতে হবে। তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন দয়া-ময়ি! যদি দয়া করে দাদীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন ? কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয় ? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীদিমালী, কন্তার স্থবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ কোর্বেন, সেই স্থলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি স্থপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সন্মুখে দেখ্তে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।—

( সহসা ভূমিক ম্প ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ)

সকলে।—একি ! অকস্মাৎ **এই স্থান** সৌরভে পরি-পূর্ণ হলো কেন ?

দৈববাণী।—( গম্ভীর স্বরে ) হে সিন্ধুদেশবাসীগণ অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করে। না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্কের প্রম্থাৎ যাহা প্রবণ কল্লে দকলই সত্যা, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখ্চ এঁরা পূর্বে গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পার প্রণয়ানুরাণে বাহ্মজ্ঞান শৃত্য হয়ে সমীপন্থ ছুর্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য ই হাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে ভোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্বেক বর্ত্তমান গান্ধারাধিপতির পুজের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাক্বে।

মন্ত্রী।—এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিন খানা খান শীঘ্র আনয়ন কর।

( নেপথ্যে মৃতবাদ্য )

মন্ত্রী।—( ধৃমকেতুর দূতের প্রতি ) মহাশয় । এই ত দেখ্লেন আর এখন কি করা যেতে পারে? মৃত দেহ রাজ-শিবিরে প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য ?

দূত।—তার আবশ্যক কি ? যথন আমি স্বচক্ষে এ তুর্ঘটনা দেখলেম তথন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী।—মহাশয়! তবে রাজসিম্ধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপাস্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একে-বারে উচ্ছেদ্দশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কিবল্বো। এখন চলুন (অরুদ্ধতির প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অদ্য শ্মশান স্বরূপ হয়েচে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায় ? রুদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাদে পড়েছেন, দে তাঁর পরম সোভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যতদিন থাক্বে, ততদিন সকলেই এ বিষম তুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভ্যানক মায়াকানন!!

